

শায়খুল ইসলাম জান্টিস আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী



## শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

# ইসলাহী খুতুবাত



#### चनुराम

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উন্তাযুগ হাদীস ওয়াত্তাকসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ মিরপুর, ঢাকা। খতীব বাইতুগ ফালাহ জামে মসজিদ

মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।





## আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- sa ইসলাহী বুড়বাড [১-৬]
- 🖙 আধুনিক যুগে ইসলাম
- ss আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার [১ম ও ২য় খণ্ড]
- 🖙 সামাজ্যবাদীর আগ্রাসন : প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- 🖙 সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম
- 🖙 হীলা-বাহানা শরভানের ফাঁদ
- 🖙 নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- 🖙 রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দূলিরার হাকীকড
- দারুল উল্ম দেওবন-উলামারে দেওবন
  কর্ম ও অবদান
- 🖙 ধ্যুতির বিনোদন ও ইসলাম
- 🖙 **ষশ্রের ভারকা** [সিরিজ ১, ২, ৩]
- us আর্ডনাদ [সিরিজ ১, ২<u>]</u>
- 🖙 স্লভান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- sa অন্ন্য লামের সমাহার (সংখিও জীবনীসহ সহস্রাধিক নামের একটি সংকলন)



# स्ट्रीहेन्स्य जास्याः स्वयम् खनास्य प्रजिस्थिक

মনে গুনাহুর অসঅসা সকলেরই জাগে/২২ এ ধারণা ভুল/২২ যৌবনকালে তাওবা করো/২৩ আলাহওয়ালাদের সংস্পর্লের প্রভাব/২৩ **শফসের পাহারাদার সব সময় প্রয়োজন/২৪** এক কাঠুরিয়ার ঘটনা/২৫ **দফ**সও একটি বিষধর সাপ/২৫ ইসতেগফার এবং তাওবা : গুনাহগুলোর প্রতিষেধক/২৬ কুদরতের আজব কারিশমা/২৬ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রতিনিধিকে প্রতিষেধকের হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছেন/২৭ ভাওবা তিনটি জিনিসের সমষ্টি/২৮ কিরামান কাতিবীন: একজন আমীর, অপরজন তার অধীন/২৯ শতবার তাওবা ভেঙেছ, তবুও ফিরে এসো/৩০ রাতে শোয়ার পূর্বে তাওবা করবে/৩o ত্তমাহর আশঙ্কা এবং গুনাহ না করার অঙ্গীকারের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই/৩১ मिवान হয়ো না/৩১ শয়তান হতাশ করে/৩২ ভ্যাহর শক্তিই বা কতটুকু/৩২ ইসতেগফার/৩৩ এমন ব্যক্তির কি হতাশ হওয়া উচিত/৩৩

হারাম উপার্জনকারী কী করবে/৩৩ তাওবা নয়: ইসডেগফার করবে/৩৪

ইসতেগফারের জন্য উত্তম শব্দমালা/৩৫

সাইয়েদুল ইসতেগফার/৩৫

চমৎকার একটি হাদীস/৩৭

মানুষের মাঝে গুনাহ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে/৩৭

এটা ফেরেশতাদের কৃতিত্ব নয়/৩৮

জান্নাতের অনবদ্য সৌন্দর্য ওধু মানুষের জন্য/৩৮

কৃষ্রও হেকমত থেকে মুক্ত নয়/৩৮

পার্থিব লালসা এবং গুনাহ হচ্ছে জ্বালানী কাঠের মতো/৩৯

ঈমানের স্বাদ/৩৯

গুনাহ সৃষ্টি করার হেকমত/৩৯

তাওবার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি/৪০

হ্যরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর ঘটনা/৪০

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ফরয/৪১

অসুস্থতার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি/৪১

তাওবা ও ইসতেগফারের প্রকারভেদ/৪১

তাওবা পূর্ণ করা/৪১

সংক্ষিপ্ত তাওবা/৪২

বিস্তারিত তাওবা/৪২

নামাযের হিসাব করতে হবে/৪২

অসিয়তনামা লিখে নিবে/৪৩

উমরী কাযা আদায়/৪৩

সুনাতের স্থলে কাযা নামায পড়া নাজায়েয/৪৪

কাযা রোযাগুলোর হিসাব/৪৪

যাকাতের হিসাব এবং অসিয়ত/৪৪

বান্দার হক আদায় করবেন অথবা মাফ করিয়ে নিবেন/৪৫

যারা আখেরাতের পথিক তাদের অবস্থা/৪৫

**ৰান্দার হক যদি রয়ে যায়/৪৬** মাগফিরাতের এক বিস্ময়কর ঘটনা/৪৬ অতীত গুনাহর কথা ভূলে যাও/৪৭ মনে ওঠলে ইসতেগফার পড়ো/৪৮ বর্তমান শোধরাও/৪৮ সর্বোত্তম যামানা/৪৯ হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত/৫০ ইবলিস যদিও সত্য বলেছিলো, তবে/৫০ আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ/৫১ সে আল্লাহর কাছে সুযোগের প্রার্থনা করেছে/৫১ শয়তান বড় আরেফ ছিলো/৫১ মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকা দিতে থাকবো/৫১ মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাওবা কবুল করে যাবো/৫২ শয়তান একটি পরীক্ষা/৫২ উত্তম গুনাহগার হও/৫৩ আল্লাহর রহমত একশ' ভাগ/৫৩ এমন সন্তা থেকে নিরাশ হও কিভাবে/৫৪ তধু আশা যথেষ্ট নয়/৫৪ বিশ্বয়কর একটি ঘটনা/৫৫

## पताप गति(कत क्यीला

মানবতার জন্য সবচে' বড় দরদী/৬০
আগুন থেকে বাধা দিচ্ছি আমি/৬০
আমলটিতে আল্লাহও অংশ নেন/৬১
নান্দা যেভাবে দর্মদ পাঠাবে/৬১
রাস্পুল্লাহ (সা.) শান সম্পর্কে সবচে' ভালো জানেন কে/৬২
শঙভাগ নিশ্চিত কবুলযোগ্য দু'আ/৬৩
দু'আ করার আদব/৬৩

দরদ পাঠের সাওয়াব/৬৩
ফথীপতসমূহের নির্যাস/৬৪
থে ব্যক্তি দরদ পাঠ করে না/৬৪
সংক্ষিপ্ত দরদ শরীফ/৬৫

অথবা তথু ত লেখা জায়েয নেই/৬৫
দর্মদ শরীফ লেখার ফায়দা/৬৫
মুহাদ্দিসগণ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা/৬৬
ফেরেশতাগণ রহমতের প্রার্থনা করে/৬৬
দশবার রহমত, দশবার শান্তি বর্ষণ/৬৬
দর্মদ পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ/৬৭
আমি নিজেই দর্মদ তনি/৬৭
দূঃখ ও মুসীবতের সময় দর্মদ শরীফ পাঠ করা/৬৮
রাস্লুরাহ (সা.)-এর দু'আ পাবে যেভাবে/৬৮
দর্মদ শরীফের ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে/৬৯
মনগড়া দর্মদ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে

প্রিয়নবী (সা.)-এর পাদুকাষয়ের নকশা এবং ফধীশত/৭০

দরূদ শরীকের বিধান/৭০

ওয়াজিব এবং ফরযের মধ্যে পার্থক্য/৭০

প্রতিবারই দরদ শরীক পড়া উচিত/৭১

অযুর সময় দর্দ শরীফ পড়া/৭১

প্যারালাইসিস হলে দর্মদ পড়া/৭১

মসজিদে প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় দরদ পাঠ করা/৭১

বিশ্বয়কর হেকমত/৭২

গুরুত্বপূর্ণ কথার পূর্বে দরদ শরীফ পড়া/৭২

ক্রোধ সংবরণে দরদ শরীফ/৭৩

শোয়ার পূর্বে দরদ পড়া/৭৩

প্রতিদিন তিনশ' বার দর্মদ পাঠ করা/৭৩

ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম দর্মদ শরীফ/৭৪ দর্মদ শরীফ রাসূলুল্লাহ (সা.) সাক্ষাত লাভের উপায়/৭৪ জাগ্রত অবস্থায় নবীজী (সা.)-এর সাক্ষাত/৭৫ রাসৃশুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভের একটি পদ্ধতি/৭৫ হ্যরত মুক্তী সাহেব (রহ.)-এর রসিকতা/৭৫ হ্যরত মুফতী সাহেব (রহ.) এবং পবিত্র রওজার যিয়ারত/৭৬ সুন্নাতের অনুসরণই হলো প্রকৃত বিষয়/৭৬ দরদ শরীক্ষে নতুন পদ্ধতি/৭৭ মনগড়া পদ্ধতি বিদ্যাত/৭৭ নামাযে দক্ষদ পাঠের পদ্ধতি/৭৮ দর্মদ চলাকালে রাসূলুক্সাহ (সা.) আগমন করেন কিনা/৭৮ হাদিয়া দেয়ার আদব/৭৮ এটি ভ্ৰান্ত বিশ্বাস/৭৯ দর্মদ নিম্নস্থরে ও আদবের সঙ্গে পাঠ করবে/৭৯ একটু ভাবুন/৭৯ তোমরা বধিরকে ডাকছো না/৮০

# ख्यान : माएन कम एवम \_1्वर जनदात जिंकात ऋ। कता

আয়াতগুলোর মর্মার্থ/৮৪
তথাইব (আ.)-এর জাতির অপরাধ/৮৪
তথাইব (আ.)-এর জাতি ও শান্তি/৮৫
এটা অগ্নিকুলিঙ্গ/৮৫
ইবাদতেও 'তাতফীফ' রয়েছে/৮৬
শ্রমিকের বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবে/৮৫
চাকর-বাকরের খানা কেমন হবে/৮৬

**্যকুরির সময় মাপে কম দেয়া/৮**৭ প্রতিটি মিনিটের হিসাব দিতে হবে/৮৭ দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদগণ/৮৭ বেতন হারাম হবে/৮৮ সরকারি অফিসের হালচাল/৮৮ আল্লাহর হকে ক্রটি করা/৮৯ ভেজাল মেশানোও কবীরা গুনাহ/৮৯ পাইকার যদি ভেজাল মেশায়/৮৯ ক্রটি সম্পর্কে গ্রাহককে জানাতে হবে/৯০ ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়/৯০ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ধার্মিকতা/৯১ আমাদের অবস্থা/৯১ ন্ত্রীর হক আদায়ে ফ্রটি করা/৯১ মোহর মাফ করিয়ে নেয়াও অধিকার হরণের শামিল/৯২ ভরণ-পোষণের অধিকার ক্ষুণ্ন করা/৯২ এটা আমাদের গুনাহর শাস্তি/৯৩ হারাম টাকার পরিণাম/৯৩ গুনাহর কারণে আযাব আসে/৯৪ পাপের ব্যাপকভায় আযাবও ব্যাপক হয়/৯৪ অমুসলিমরা উন্নতি করছে কেন/৯৪ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য/৯৫ সারকথা/৯৬

# डारे-डारे श्वा याउ

ঝগড়া দ্বীনকে মুধ্বিয়ে দেয়/৯৯ যে বিষয়টি হৃদয়কে কলুষিত করে তোলে/১০০ আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ উপস্থাপন/১০০ তাকে বাধা দেয়া হবে/১০০ বিদ্বেষ থেকে কুফুরী/১০১ শবে বরাতেও মাফ পাবে না/১০১ ৰুগ্য কাকে বলে/১০২ হিংসার চমৎকার চিকিৎসা/১০২ নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্র/১০২ ঝগড়া ইলমের নূরকে বিলুপ্ত করে দেয়/১০৩ হ্যরত থানবী (রহ.)-এর বাক-বিচক্ষণতা/১০৪ মুনাযারার ফায়দা নেই বললেই চলে/১০৪ জানাতে ঘরের জামানত/১০৪ ঝগড়ার পরিণাম/১০৫ বিবাদ যেভাবে মিটাবে/১০৫ আশা-আকাচ্চ্যা বর্জন কর/১০৬ প্রতিদানের নিয়ত রেখো না/১০৬ কুরবানীর উচ্ছুল নমুনা/১০৭ এর মধ্যে বরকত দেখছি না/১০৮ বিবাদ মিটিয়ে দেয়া সদকা/১০৮ ইসলামের কারিশমা/১০৯ এমন ব্যক্তি মিথ্যক নয়/১১০ সরাসরি মিথ্যা হারাম/১১০ ভালো কথা বল/১১১ মীমাংসা করানোর গুরুত/১১১ এক সাহাবীর ঘটনা/১১১ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা/১১২

# রোগাক্রান্ড ব্যক্তিকে দেখতে যান্তয়ার আদব

সাতটি উপদেশ/১১৫ রোগীকে দেখতে যাওয়া একটি ইবাদত/১১৬ সুন্রাতের নিয়ত করবে/১১৬ শয়তানী কৌশল/১১৬ আন্ত্রীয়তার বন্ধন এবং তার তাৎপর্য/১১৭ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফ্যীলড/১১৮ সম্ভর হাজার কেরেশতার দু'আ লাভ/১১৮ অসুস্থ ব্যক্তি যদি ক্ষোভের পাত্র হয়/১১৯ সময় যেন বেশি না গড়ায়/১১৯ এটা সুন্নাত পরিপন্থী/১২০ হ্যরত আবদুরাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ঘটনা/১২০ সময় বুঝে যাবে/১২১ অকৃত্রিম বন্ধু বিলম্ব করতে পারে/১২১ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ করা/১২২ অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়/১২২ সৃস্থতার জন্য একটি আমল/১২৩ সকল রোগের চিকিৎসা/১২৩ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন/১২৩ দ্বীন কাকে বলে/১২৪ রোগী দেখার সময় হাদিয়া নিয়ে যাওয়া/১২৪

## মানামের আদব

সাতটি উপদেশ/১২৭
সালামের উপকারিতা/১২৮
সালাম আল্পাহর দান/১২৮
সালামের প্রতিদান/১২৯
সালামের সময় নিয়ত করবে/১২৯
নামাযের সালাম কেরানোর সময় নিয়ত/১৩০
উত্তর হবে সালাম থেকে বেশি/১৩০

বেসব স্থানে সালাম নিষেধ/১৩০

অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠানো/১৩১

লিখিত সালামের উন্তর/১৩১

অমুসলিমকে সালাম দেরা/১৩১

এক ইরাহদীর সালাম/১৩২

কোমলতার সর্বাত্মক চেটা/১৩৩

হযরত মারুফ কারখী (রহ.)-এর অবস্থা/১৩৩

গোর একটি ঘটনা/১৩৩

ধন্যবাদ নয়, 'জাযাকুমুয়াহ' বলবে/১৩৪
সালাম উল্ডৈঃহরে দেরা/১৩৪

## মুমাছাহার আদব

হ্যরত আনাস (রাবি.) ঃ রাস্পুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ খাদেম/১৩৭ প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ/১৩৮ রাসুলুরাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর ফল/১৩৮ হাদীসের অর্থ/১৩৮ প্রিয়নবী সাম্রান্তান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়/১৩৯ উভয় হাতে মুসাফাহা করা/১৪০ হ্যান্ডশেক করা সুন্নাত পরিপন্থী/১৪০ পরিবেশ দেখে মুসাফাহা করবে/১৪১ এটা মুসাফাহার স্থান নয়/১৪১ মুসাফাহার উদ্দেশ্য/১৪১ এ সময়ে মুসাফাহা করা তনাহ/১৪১ এটা তো শত্রুতা/১৪২ অতিরঞ্জিত ভক্তির একটি ঘটনা/১৪২ মুসাফাহা ঘারা গুনাহ ঝরে যায়/১৪২ মুসাফাহা করার একটি আদব/১৪৩ সাহ্মাতের একটি আদব/১৪৩ একটি চমৎকার ঘটনা/১৪৪

## इयोर (यानानी डेप्एमम

প্রথম সাক্ষাত/১৪৮ সালামের উত্তর যেভাবে দিবে/১৪৮ সালামের উত্তর দু'জনই দিবে/১৪৯ শব্দমালার তাৎপর্যও ইসলামে রয়েছে/১৪৯ সালাম মুসলমানের প্রতীক/১৪৯ এক সাহাবীর ঘটনা/১৫০ সুন্নাতের অনুসরণে যে প্রতিদান মিলে/১৫০ হ্যরত আবু বকর (রাযি.), হ্যরত উমর এবং তাঁদের তাহাজ্জুদ/১৫১ আমল করবে আমার তরিকা মতো/১৫১ আমি সত্য, আমি আল্লাহর রাসৃল/১৫২ বড়দের কাছে উপদেশ চাওয়া/১৫৩ প্রথম নসীহত/১৫৩ আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘটনা/১৫৪ উপদেশটি আমি আজীবন মেনে চলেছি/১৫৪ পাপকে ঘৃণা কর– পাপীকে নয়/১৫৫ একজন রাখালের বিষয়কর ঘটনা/১৫৫ বকরীগুলো দিয়ে এসো/১৫৬ জান্নাতৃল ফেরদাউস তার ঠিকানা/১৫৭ শেষ পরিণামই হলো আসল/১৫৭ কুকুর শ্রেষ্ঠ, না তুমি শ্রেষ্ঠ/১৫৭ হ্যরত থানবী (রহ.)-এর বিনয়/১৫৮ তিন বুযুর্গের ঘটনা/১৫৮ নিজের ক্রটি দেখো/১৫৯ হাজ্জাব ইবনে ইউসুফের গীবত/১৫৯ আম্বিয়ায়ে কেরামের চরিত্র/১৬০

৪য়য়ত শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর ঘটনা/১৬০ থিতীয় নসীহত/১৬১ শয়তানের ষড্যন্ত/১৬১ ছোট আমলও নাজাতের কারণ হতে পারে/১৬১ একজন ব্যভিচারিনীর গল্প/১৬১ মাগফিরাতের আশায় গুনাহ করো না/১৬২ এক বুযুর্গ ক্ষমা লাভ করলেন যেভাবে/১৬৩ নেককাজ নেককাজকে আকর্ষণ করে/১৬৪ নেককাজের ইচ্ছা আল্লাহর মেহমান/১৬৪ শয়তানের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র/১৬৪ ছোট গুনাহকে ছোট মনে করা/১৬৫ ছোট গুনাহ এবং বড় গুনাহ/১৬৫ গুনাহ গুনাহকে টানে/১৬৬ তৃতীয় নসীহত/১৬৬ চতুর্থ নসীহত/১৬৭ পঞ্চম নসীহত/১৬৭

# मुर्गिम र्रमाथ्य वर्जमान जवन्दान (काथाय?

মুসলিম উত্থাহর দু'টি বিপরীত দিক/১৭১
প্রকৃত সত্য/১৭২
ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান এবং একটি উদাহরণ/১৭২
ইসলামী জাগরণের একটি দৃষ্টান্ত/১৭৩
মুসলিম বিশ্বের সারচিত্র/১৭৩
ইসলামের নামে জীবনবাজি/১৭৩
আন্দোলনগুলো ব্যর্থ কেন/১৭৪
অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রসমূহ/১৭৪
মড়যন্ত্রগুলো সফল কেন/১৭৫

ব্যক্তি গঠনে উদাসীনতা/১৭৫ সেক্যুলারিজম ও তার প্রতিরোধ/১৭৫ এ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের নেতিবাচক প্রভাব/১৭৬ রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন/১৭৬ मकाग्न इराइ हिला वा कि गर्छन/১৭৭ মানবীয় উৎকর্ষ/১৭৭ আমরা একদিকে ঝুঁকে পড়েছি/১৭৮ ব্যক্তি গঠনের চিম্ভা থেকে আমরা উদাসীন/১৭৮ প্রথমে নিজেকে ভদ্ধ করার ফিকির কর/১৮০ পথচ্যুত সমাজকে সোজা পথে আনার কর্মকৌশল/১৮১ ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ/১৮১ আরেকটি অন্যতম কারণ/১৮২ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল যুগের চাহিদা হিসাবে পাল্টে যায়/১৮২ ইসলাম বাস্তবায়নের পথ-পদ্ধতি/১৮৩ নতুন ব্যাখ্যা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি/১৮৩ সারকথা/১৮৪



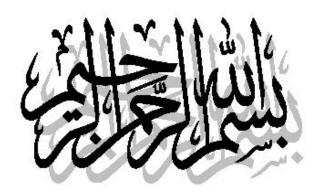

"यि आयापित याया छनाश्त छि आयार्थं। ना थाया, जाश्त छनाश थिया (वैंटि धायात आर्थेंगजा याधाये? छनाश्त छवं।जा এवर छनाश-विदाणि मिक्ठि यि विदायि कनाए ना पादा, जाश्त आयापित आक्त द्वसा याय की यादा? नकत्यत्र अपन यायायिता ना श्रात, मायजापित अपन युद्ध ना वैंथित এवर युद्धाश्वर्य निक्ति छिडा छ क्रमजा पिथाज ना पात्रात, जय कैत्यित पुत्रकात्रश्वरूप आयता कात्राज पाया? जहात छनाश्त जान्ना पापापापि यत्रय, किन्न यान्य आत्राश्त वन्न छ हर्यन याथाय जात यायायिता क्रम्य এवर विक्यी श्रान्य जात यायायिता क्रम्य এवर विक्यी

## তাওবা : সকল গুনাহুর প্রতিষেধক

اَلْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْدُنُهُ وَنَسْتَغَيْدُهُ وَنُسْتَ فَغِرُهُ وَنُوْمِنُ بِمِ وَنَتَوكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَتُصْلِلْهُ فَلَا هَادِئ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَتَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ، صَلَّى اللّه تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهمُ وَاصْحَابِهم وَبَارُكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْشًا كَفِيثَراً - اَمَّا بَعُدا

#### হাম্দ ও সালাভের পর

शिय्य (সा.)- এর প্রতিদিনের ইসতেগফার ছিলো কমপক্ষে একশ' বার-وَعَنِ ٱلاَغَرِّ الْمُزَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى اَشَتَكُغُورُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِأْةَ مُرَّهِ (صحيح مسلم، كتاب الذكر، رقم الحديث ٢٧٠٢)

'হযরত আগার আলমুযানী (রা.) বলেছেন, আমি রাস্লুল্লাহ (সা.) থেকে ডনেছি, তিনি বলেছেন, মাঝে মাঝে আমার অন্তর মেঘাচ্ছনু হয়ে যায়, এমনকি প্রতিদিন আমি একশ' বার পর্যন্ত ইসতেগফার করি।'

কথাটি কে বলেছেন? সেই মহান ব্যক্তিত্ব বলেছেন, যিনি ছিলেন নিষ্পাপ, পবিত্র, গুনাহ করার কল্পনা থেকেও যিনি ছিলেন মুক্ত। ভূল-চুকের সঙ্গে যার জীবন পরিচিত নয়। কারণ, তার সকল ভূল-চুক সব সময়ের জন্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত। ক্বুবোন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مُنا تَغَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ

'যেন আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল ভূল-চুক মাফ করে দেন।' (সূরা আল-ফাতহ: ২)

এমন মার্জিত, পরিশীলিত জীবন যাঁর, তাঁর বক্তব্য ওনুন— 'আমি প্রতিদিন একশ' বার ইসতেগফার করি, আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফ চাই ।' এ হাদীসের গ্রাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'একশ' সংখ্যাটি সংখ্যা হিসেবে তিনি বলেননি। কারণ, তাঁর ইসতেগফার ছিলো আরো অনেক বেশি।

# মনে গুনাধুর অসঅসা সকলেরই জাগে

যে নবী (সা.) হৃদয়-প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি কেন এত বেশি ইসতেগফার করেন? উলামায়ে কেরাম এরও বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, আসলে হাদীসে উল্লিখিত 'কখনও কখনও আমার অন্তর মেঘাচ্ছন্ল হয়ে যায়'-এর অর্থ হলো, মার্নবিক কারণে একজন নবীর অন্তরেও কখনও কখনও অসঅসা সৃষ্টি হতে পারে । রানুষ যৃত বড় মুন্তাকীই হোক না কেন, তার অন্তরেও <del>গু</del>নাহর তাড়না হিসহিস করে ওঠতে পারে। রাস্লুরাহ (সা.)-এর মাকাম তো সকল শীখলুকের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি, যে মাকাম পর্যন্ত পৌছার শক্তি-সামর্থ্য কারো নেই। এমন অফুরম্ভ মর্যাদার অধিকারী হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া যত ওলি, রুমুর্গ, সুফী এ পৃথিবীর বুকে ছিলেন, প্রত্যেকেই গুনাহর এ তপ্ত মানবিক ছোঁয়া টের পেয়েছেন। মনের জগতে গুনাহ করার আকাচ্চ্চা প্রত্যেকের অস্তরেই জ্রেগেছে। তবুও তাঁরা ছিলেন আলোকিত মানুষ। কারণ, তাঁরা আল্লাহর ফযলে এবং মুজার্গার বরকতে এসব গুনাহ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। শয়তানের অসঅসা এবং নফসের আকুলিবিকুলি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সতেজ ও <sup>সচেতন।</sup> আর আমাদের অবস্থা? আমাদের অবস্থা হলো সম্পূর্ণ এর বিপরী<sup>ত</sup>ু। অসঅসার চতুরতা আমাদেরকে কাত করে ফে**লে**। অসঅসা আসতে দেরী, গুনাহ করতে আমাদের দেরী হয় না। হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে আর্বাই তাআলা বলেছেন–

## وَلَقَدْ هَتَتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

অর্থাৎ- যুলায় ব উসুফ (আ.)-এর সামনে গুনাহকে চোখ ধাঁধিয়ে মেলে ধরেছে, আর ইউর্ফ (আ.)ও তখন কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। কিছু আল্লাহ তাঁকে এ গুনাহ থেকে রক্ষা করে দিয়েছেন।

বুঝা গেলো, <sup>৫নাহর</sup> অসঅসা আসা দৃষণীয় নয়। তবে অসঅসার ডাকে সাড়া দেয়া অবশ্য<sup>ই অন্যার</sup>।

### এ ধারণা ভূব

অতএব, তাসাওউফ বা তরীকতের পথে আসার পর এটা ভাববে না যে, এ পথে এলে গুনাহ গ্রার মানসিকতা একেবারে মিটে যায়। বরং তাসাওউফ, মুজাহাদা ও অনুশীর্গনের কাজ হলো, গুনাহ-প্রত্যাশী নফসকে একটু একটু করে নিস্তেজ করে আনা, যাতে তার মোকাবেলা করা সহজ হয়ে যায়। এটাই তাসাওউফের সফর্লা। তাসাওউফ গুনাহর মানসিকতাকে মিটিয়ে দিতে পারে না, বরং নিস্তেজ কর্ম দিতে পারে।

#### যৌবনকালে তাওবা করো

গুনাহর বাসনা অস্তরে জাগতে পারে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

## فَالْهُمَهَا فُجُوْرُهَا وَتَقَوَاهَا

অর্থাৎ— 'আমি মানুষের অন্তরে গুনাহ্র কান্ধ এবং নেককান্ধ উভয়টারই কামনা সৃষ্টি করি।'

এটাই আমাদের পরীক্ষা। যদি আমাদের মাঝে গুনাহর প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোখার? গুনাহের প্রবণতা এবং গুনাহ-বিরোধী শক্তি যদি বিরোধে জড়াতে না পারে, তাহলে আমাদের সাফল্য বুঝা যাবে কী করে? নফসের সঙ্গে মোকাবেলা না হলে, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ না বাঁধলে এবং এ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখাতে না পারলে, তবে কিসের পুরস্কারস্বরূপ আমরা জান্নাত পাবো? অস্তরে গুনাহর তাড়না দাপাদাপি করবে, কিন্তু মানুষ আল্লাহর বড়ত্ব ও ভয়ের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করবে এবং বিজয়ী হবে— মানুষ তখনই তো পরিপূর্ণ মানুষ হবে। এজন্য শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন—

# وقت بیری کرگ طالم می شود پر بیز گار در جوانی تو به کردن شیده بیغیبری

অর্থাৎ- বুড়ো বয়সে তো হিংদ্র বাঘও তাকওয়ার খোলস পরে। নিজের দুরন্তপনা, শক্তিমন্তা হারালে হিংদ্রতা আর করবে কীভাবে? তখন পরহেষণার সাজা ছাড়া তার উপায়ইবা কী? তাই বুড়ো বয়সে এসে যালিম বাঘও পরহেষণার সাজে।

অপরদিকে যে যুবকটির জীবন অফুরম্ভ খেলাধুলা, উদ্দাম ফুর্তি আর অবাধ স্বাধীনতায় থৈ থৈ করে, সে যুবকটি যদি তাওবা করে, তাহলে একেই বলে প্রকৃত তাওবা। আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওবার স্বরূপ ছিলো এমনই। তাঁরা যৌবনকালে অধিক তাওবা করতেন।

### আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্ণের প্রভাব

কেউ কেউ মনে করে, কোনো আল্লাহওয়ালা তার প্রতি বিশেষ নজর দিলে, আলিঙ্গন করে নিলে, ওই আল্লাহওয়ালার বুক থেকে স্লিগ্ধঝরা এক অপার্থিব নূর তার বুকে প্রবেশ করবে। ফলে গুনাহ করার ইচ্ছা তার মন থেকে মুছে যাবে। মনে রাখরেন, এটা কখনও হবে না। যে ব্যক্তি এ জাতীয় ধারণা নিয়ে বসে আছে, সে ধোঁকায় পড়ে আছে। এমনটি হলে তো দুনিয়াতে কাঞ্চির বলতে কোনো প্রাণীর অন্তিত্ই থাকতো না, আল্লাহওয়ালারা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঈমানের নূর দ্বারা সকলকেই আলোকিত করে দিতেন।

একবার হ্যরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দরবারে এক লোক এসে বললো, হ্যরত! আমাকে কিছু নসীহত করুন। হ্যরত থানভী (রহ.) তাকে কিছু নসীহত করে দিলেন। চলে যাওয়ার সময় ওই লোক বলে ওঠলো, হ্যরত! আপনার সীনা থেকে আমাকে কিছু দান করুন। এ কথা দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য ছিলো, হ্যরত থানভী (রহ.) নূরের কোনো বিচ্ছুরণ তার সীনাতে ঢুকিয়ে দেন, যার ফলে সে বেড়া পার হয়ে যাবে এবং গুনাহ করার খাহেশ তার অস্তর থেকে দুরু হয়ে যাবে। হ্যরত থানভী উত্তর দিলেন, আমার সীনা থেকে তোমাকে কী দিবাে? আমার সীনাতে কফ-থুতু জমাট বেঁধে আছে, চাইলে নিতে পার।

আসলে বুযুর্গদের সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করা ভুল।

'এটা নিছক কল্পনা, অসম্বৰ ধারণা, পাগলামিপূর্ণ চেতনা।'

হাঁা, আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শের একটা মূল্য অবশ্যই আছে। এর ফলে মানুষের মন-মানসের পরিবর্তন ঘটে। মানুষ তখন সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়। চিন্তা-চেতনার মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। তবে কাচ্চ করতে হয় নিচ্চেকে, বুযুর্গদের কাচ্চ হলো শুধু সংস্পর্শ দেয়া।

#### নক্ষসের পাহারাদার সব সময় প্রয়োজন

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়, মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে, পরিশীলিত জীবনের অধিকারী সে হয়— এসব কিছু অবশ্যই আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আল্লাহওয়ালার কাছ থেকে এসব গুণ অর্জন করে ফেলে এবং তাকওয়া, তাহারত, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সম্পদ কারো যদি অর্জন হয়ে যায়, তারপর খেলাফতের মর্যাদাও লাভ করে, তাহলে তার জন্যও প্রয়োজন নফসের পাহারাদারি করা। একজন কামিল পীরও শয়তানের ধোঁকা ও নফসের ছল-চাতুরি থেকে অসতর্ক থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। এজন্যই কবি বলেছেন—

اندریںرہ می تراش و می خراش تادم اخرد سے دم فارغ مباش অর্থাৎ— এপথে সাজগোজ, হম্বিতম্বি সব সময়ের জ্বনাই। এমনটি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক। কেননা, এ নফস যেকোনো সময় তোমাকে জালে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

## এক কাঠুবিয়ার ঘটনা

মনসবী শরীফে মাওলানা রুমী (রহ.) ঘটনাটি লিখেছেন। এক কাঠুরিয়ার ঘটনা। প্রতিদিন সে জঙ্গদে যেতো, লাকড়ি জোগাড় করতো, তারপর বাজারে বিক্রি করে দিতো, এভাবেই তার পরিবার চলতো। প্রতিদিনের মতো আজও সে জঙ্গলে গেলো। লাকডি কৃডিয়ে আঁটি বেধে বাড়িতে নিয়ে এলো। এরই মধ্যে ঘটে গেলো এক ভয়াবহ ঘটনা। লাকডির আঁটির ভেতরে চলে এলো একটি বিষধর সাপ। তবে জীবিত নয়, মনে হয় মৃত। কাঠুরিয়া ভাবলো, মরা সাপ আর কীইবা করতে পারবে, তাই সে এর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হলো না। রাতে সে ঘূমিয়ে পড়লো। অপরদিকে সাপটি তো আসলে মৃত ছিলো না, বরং জীবিতই ছিলো। হয়ত তার শরীরটার ওপর বিশাল ধকল গিয়েছিলো, তাই আধমরা হয়ে গিয়েছিলো। কাঠুরিয়া একেই ভেবেছিলো মৃত। এখন সাপটি দীর্ঘ বিশ্রাম পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠলো, ধীরে ধীরে ফোঁস ফোঁস শুরু করে দিলো। এতকিছু ঘটে যাচ্ছিলো, অথচ কাঠুরিয়া ও তার পরিবার ছিলো সম্পূর্ণ বেখবর। এক পর্যায়ে সাপটি ফণা তুললো এবং কাঠরিয়াকে দংশন করে নিজের ঠিকানায় চলে গেলো। আর কাঠরিয়া মারা গেলো। সকাল বেলা ওঠে পরিবারের সকলেই তো হতবাক. কী থেকে কী হয়ে গেলো! একটি মরা সাপ কিভাবে একজন জলজ্যান্ত লোককে এভাবে মেরে ফেললো।

#### নম্বসও একটি বিষধর সাপ

উক্ত বর্ণনা করার পর মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, মানুষের নফসও একটি বিষধর সাপের মতো। মানুষ যখন আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকে, রিয়াযত-মুজাহাদা করে, তখন নফস কিছু সময়ের জন্য হয়ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কিন্তু মরে তো যায় না। সময় মতো সে আবার জেগে ওঠতে পারে, ফণা তুলতে পারে এবং বিষ ঢেলে দিতে পারে। সুতরাং তাকে মৃত ভাবার কোনো কারণ নেই। মাওলানা রুমীর ভাষায়—

نفس اژ د ہااست مردہ است از غمے بےاکتی افسردہ است অর্থাৎ— মানুষের নফসও ওই বিষাক্ত সাপের মতো, এখনও যার মৃত্যু হয়নি। রিয়াযত, মুজাহাদা ও সাধনার ঝড়ে সে হয়তো কিছুটা নেতিয়ে পড়েছে, তবে মারা যায়নি। যে-কোনো সময় সে তেজী হয়ে ওঠতে পারে, ছোবল মারতে পারে, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অতএব, এর ধ্বংস-ক্ষমতা সম্পর্কে উদাস থাকা যাবে না মোটেও। এক মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে সে ধ্বংস করে দিতে পারে অনেক কিছু।

## ইসতেগফার এবং তাওবা : গুনাহতলোর প্রতিষেধক

কিন্তু আল্লাহ বান্দার ওপর পরম দয়ালু। যেমনিভাবে তিনি নফস ও শয়তান নামক দু'টি বিষধর সাপ তৈরি করেছেন, যাদের কাজ হলো, মানুষকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে মারা এবং জাহান্নামের অগ্নি জিহ্বার মুখে সপে দেয়া; তেমনিভাবে তিনি এদের মোকাবেলায় সৃষ্টি করেছেন শক্তিশালী প্রতিষেধক। বিষের প্রতিষেধক থাকবে না— আল্লাহর হেকমতের দাবি অনুযায়ী এমনটি হতেই পারে না। বিষের ধ্বংসশক্তি এবং প্রতিষেধকের উপশমশক্তি সমবলীয়ান করে তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন, যিনি বান্দার ওপর এত দয়ালু হতে পারেন। বরং প্রতিষেধকটা আরো বেশি ক্ষমতাধর। আর তাহলো, ইসতেগফার এবং তাওবা। ইসতেগফার এবং তাওবা শয়তান ও নফসের পরম শক্রা। এ শক্রকে তারা খুবই ভয় পায়। কারণ, এ শক্তি তাদের বিষকে একেবারে অকেজো করে দিতে সক্ষম। অতএব, যখনই দেখবে শয়তান ছোবল মারার জন্য হিসফিস করছে কিংবা নফস দংশন করার জন্য ফোঁসফোস করছে, তখনই তাওবা এবং ইসতেগফার নামক প্রভাব বিস্তারী প্রতিষেধক কাজে লাগাবে। সঙ্গে সঙ্গেই ইসতেগফার পড়ে নিবে—

উক্ত দু'আটি ইসতেগফারের দু'আ। শয়তান ও নফসের বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ একটি দু'আ। তাদের ঢেলে দেয়া বিষ নিমিষেই শেষ করে দেয়ার অত্যন্ত ফলদায়ক হাতিয়ার এটি। সুতরাং সব সময় এ হাতিয়ারকে কাজে লাগাবে।

## কুদরতের আজব কারিশমা

আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গিয়েছিলাম। সফরটি করেছিলাম রেলযোগে। পথে এক জায়গায় রেল থামলো। এলাকাটি ছিলো পাহাড়ি। আমরা নামায়ের উদ্দেশ্যে রেল থেকে নেমে পড়লাম। তখনি সেখানে দেখতে পেলাম সুন্দর একটি বৃক্ষচারা। চমৎকার কচি কচি তার পাতা। পাতাগুলার সৌন্দর্য দেখে আমি দারুণভাবে মোহিত হলাম। নিজের অজান্তেই হাত বাড়ালাম একটি পাতা ছিড়ে নেয়ার জন্য। আর তখনই আমার রাহবার আমার হাতটা এক ঝটকায়

সরিয়ে দিয়ে উদ্বেগঝরা কণ্ঠে আমাকে বললো, 'হযরত! এখানে হাত দিবেন না।' জিজেস করলাম, 'কেনা' সে উত্তর দিলো, 'এই খুব বিষাক্ত গাছ। যদিও এর পাতাগুলো খুব সুন্দর, কিন্তু এর প্রতিটি পাতা বিচ্ছুর দংশনের মতোই বিষাক্ত। গায়ে লাগলে মুহূর্তের মধ্যে এর বিষ ছড়িয়ে পড়বে আপনার সারা শরীরে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শোকর! এখনও হাত দিইনি। এর পূর্বেই আপনি আমাকে সতর্ক করে দিলেন। তবে ব্যাপারটাতে আমি দারুণ মুগ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচলিতও। কারণ, আমার মতো অজ্ঞানা কোনো লোক তো এর সৌন্দর্য-ঝলক দেখে ধোকা খাবে। হয়ত এর সৌন্দর্যের টানে এগিয়ে যাবে, পাতা ছিড়তে চাইবে, আর তখনই তো বেচারা মুসিবতে পড়ে যাবে।'

আমার এ কথাগুলো শুনে লোকটি আমাকে যা বললো, এতে আমি আরো বেশি বিশ্বিত। সে বললো, 'কুদরতের আজব কারিশমা দেখুন, যেখানেই এ গাছটি থাকে, সেখানেই কিংবা তার আশেপাশেই থাকবে আরেকটি গাছ। কেউ এর বিষে আক্রান্ত হলে ব্যবহার করবে ওই গাছটি। কারণ, এ গাছটি বিষাক্ত আর তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি হয় এর বিষের প্রতিষেধক। ওই গাছটির পাতা আক্রান্ত জায়গায় ঘষলে এর বিষ দূর হয়ে যায়।'

এ বলে লোকটি অন্য একটি গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, 'এটাই সেই বিষ-প্রতিষেধক গাছ।'

আমাদের গুনাহ এবং ইসতিগফারের বিষয়টিও অনুরূপভাবে। এইজন্য যেখানেই গুনাহর বিষ দেখবে, সেখানেই ইসতিগফার নামক প্রতিষেধক কাজে লাগাবে। তখন দেখবে, গুনাহর বিষ ইসতিগফারের আঘাতে একেবারে মিটে যাবে।

## আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রতিনিধিকে প্রতিষেধকের হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছেন

এজন্য হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে গুনাহর ক্ষমতা দান করে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন। তিনি যেসব সৃষ্টিজীবের মধ্যে গুনাহ করার প্রতিভাদেননি, তাদেরকে তিনি প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাও দান করেননি। যেমন ফেরেশতা, গুনাহ করার প্রতিভা তাদের নেই। সুতরাং প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাও তাদের নেই। আর মানুষের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর বুকে পাঠানোর পূর্বে এর দৃষ্টান্ত পেশ করার উদ্দেশ্যে মানুষ দ্বারা একটি ভুল সংঘটিত করিয়ে এর অনুশীলনও করানো হয়েছে। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর কথাই বলছি। আল্লাহ তাঁকে যখন জানুাতে পাঠিয়েছেন, তখন তাকে বলে দেয়া হয়েছিলো, জানাত তোমার বাড়ি। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যা মনে চায় খেতে পারবে। তবে ওই যে গাছটি দেখতে পাক্ষ, তার কাছেও ঘেষবে না।

তারপর শয়তান জানাতের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো এবং হযরত আদম (আ.)কে তার চতুরতার জালে আটকে ফেলতে সক্ষম হলো। ফলে আদম (আ.) নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন এবং তার একটি ফল খেয়েও ফেললেন। এভাবে প্রথম মানুষ থেকে সংঘটিত হয় প্রথম ভুল। তবে ভুলটি ঘটে যাওয়ায় তাঁর অন্তর লজ্জায় অন্থির ও উদ্বিগ্ন ওঠলো। লজ্জা, অন্থিরতা ও হৃদয়ের উত্তাপ তার বেড়েই চললো। হে আল্লাহ! কী থেকে কী হয়ে গেলো, কেমন করে সংঘটিত হয়ে গেলো এত বড় ভুল। শেষ পর্যস্ত আল্লাহর দয়া হলো। বান্দার হৃদয়ের আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন। বললেন, শোনো, এ শব্দগুলো শিখে নাও এবং বার বার পড়তে থাকো—

উক্ত শব্দগুলো আল্লাহ আদম (আ.)কে শিখিয়ে দিলেন। কুরআনের ঘোষণা মতে— 'আমি আদমকে শিখিয়ে দিলাম কয়েকটি শব্দ। দেখুন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এ শব্দগুলো তাঁকে না শিখিয়ে এবং বার বার বলার নির্দেশ না দিয়ে এমনিতেই ক্ষমা করে দিতে পারতেন। কিছু আল্লাহ এমনটি করেননি। কেন করেননি।

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেন, এটা ছিলো মূলত একটা অনুশীলন। এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যখন পৃথিবীতে যাবে, সেখানেও প্রতিনিয়ত শিকার হবে এ ধরনের পরিস্থিতির। সেখানেও শয়তানের ধোঁকা এবং নফসের প্রতারণা-খেলা থাকবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তোমাদের হাতে তারা করাবে। অতএব যদি এর জন্য শক্তিশালী কোনো প্রতিষেধক না নিয়ে যাও, তবে পৃথিবীর জীবনটা তোমাদের জন্য তখন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে। আর সেই প্রতিষেধকটি হলো ইসতিগফার ও তাওবা। এ প্রতিষেধকটা ভালোভাবে বুঝে নাও, তারপর পৃথিবীতে যাও, সময় মতো কাজে লাগাও, এর মাধ্যমেই 'ইনশাআল্লাহ' গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

#### তাওবা তিনটি জিনিসের সমষ্টি

তাওবা এবং ইসতিগফার- এ দু'টি শব্দ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এর মধ্যে মূল হলো তাওবা। আর ইসতিগফার হচ্ছে, তাওবার দিকে যাওয়ার পথ। তিনটি জিনিসের সমষ্টিকে বলা হয়, তাওবা, যে তিনটি জিনিস পাওয়া না গেলে সেই তাওবা অসম্পূর্ণ। তিনটি জিনিস হলো যথাক্রমে-

- ১. কৃত গুনাহর ওপর লক্ষ্রিত হতে হবে।
- ২. গুনাহটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে।
- ৩. ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার করতে হবে।

এ তিনটি জিনিস পাওয়া গেলে তখনই হবে পরিপূর্ণ তাওবা। আর ডাওবাকারীর গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। সে পরিণত হয় এক পবিত্র ও আলোকিত মানুষে। হাদীস শরীফে এসেছে—

التَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم الحديث ٤٣٠٤)

অথাৎ– 'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতই পবিত্র, যার কোনো গুনাহ নেই।'

এখানে তাওবা কবুল হওয়ার অর্থ তথু এটা নয় যে, তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে— অমুক এই গুনাহটি করেছে, এখন তা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, তার আমলনামা থেকে গুনাহটি সম্পূর্ণভাবে মুছে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন এর আলোচনাও আর উঠবে না।

#### কিরামান কাতিবীন: একজন আমীর, অপরজন তার অধীন

বরং আমি আমার শায়খ থেকে একটি কথা তনেছি, যা কোনো কিতাবে পাইনি, তাহলো প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কিরামান কাতিবীন নামে যে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন, যারা মানুষের নেক কাজ আর বদআমল লিপিবদ্ধ করেন, ডান দিকের ফেরেশতা নেকগুলো লিখেন আর বাম দিকের ফেরেশতা বদগুলো লিখেন। আমার শায়ধ এ দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলা ডান দিকের ফেরেশতাকে করেছেন বাম দিকের ফেরেশতার জন্য আমীর। কেননা. আল্লাহর বিধান তো হলো, দু'জন এক সঙ্গে কোনো কান্ধ করলে একজনকে আমীর মেনে নিতে হয়। এ দুই ফেরেশতার বেলায় বিধানটি প্রযোজ্য। এজন্য মানুষ যখন নেকআমল করে, ডান দিকের ফেরেশতা তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলে। তখন বাম দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, আমীর কোনো কান্ধ করলে অধীনকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে, তখন বাম দিকের ফেরেশতা তার আমীর তথা ডান দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করে এটি লিখবো কিনা? ডান দিকের ফেরেশতা উত্তর দেয়, 'না, এখনই লিখো না। একটু অপেক্ষা কর। এমনও হতে পারে যে, সে তাওবা করবে। এখন লিখে ফেললে তখন তো মুছে দিতে হবে।' এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাম দিকের ফেরেশতা আবার জিজ্জেস করে যে. 'এবার লিখবো কিনা?' ডান দিকের ফেরেশতা এবারও একই উত্তর দেয়। এভাবে আরো কিছু সময়ের পর বাম দিকের ফেরেশতা তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করে। তখন ডান দিকের ফেরেশতা উত্তর দেয় যে, 'হাা. এবার **লিখতে পার**।

### শতবার তাওবা ভেঙেছ, তবুও ফিরে এসো

আল্লাহর দয়া দেখুন যে, বান্দা গুনাহ করে ফেললে তাওবার সুযোগ দেন। যেন ওই গুনাহর কথা আমলনামা তো লেখার প্রয়োজনই না পড়ে। এরপরেও কেউ যদি তাওবা না করে, তাহলে আমলনামাতে লিখে রাখা হয়। এ লেখার পরেও মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকে যে, যখন চাও, তাওবা কর এবং আমলনামা থেকে গুনাহটি মিটিয়ে দাও। মাত্র একবারের জন্যও নির্ভেজাল তাওবা করতে পার। তবে ওই গুনাহটি তোমার আমলনামা থেকে একেবারে মুছে দেয়া হয়। মৃত্যুর গোঙানী গুরু হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা-জানালা তোমুার জন্য খোলা থাকে। আল্লাহু আকবার! কত বড় দয়ালু আমাদের আল্লাহ তাআলা। কবি চমৎকার বলেছেন—

যে কোনো মানুষের জন্য এমনকি কাফির ও মৃতিপূজারীর জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত। আল্লাহর রহমত সকলকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কী মনোরম ও স্লিগ্ধ সেই ডাক। যে ডাকে কোনো কৃত্রিমতা, নৈরাশ্যের কোনো ছোঁয়া নেই। শতবার তাওবা লংঘন করলেও সেই ডাকের কোনো বিরাম নেই। চলে এসো, আল্লাহর রহমতের সুমিষ্ট ছায়াতলে ফিরে এসো।

## রাতে শোয়ার পূর্বে তাওবা করবে

বাবা নাজম আহসান (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা। চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি। যারা তাঁকে দেখেছে, তাঁর সম্পর্কে তারা খুব ভালো জানে। বিরল প্রতিভার অধিকারী, বিচক্ষণ ও দৃঢ়চেতা ছিলেন তিনি। সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। একদিন তিনি তাওবা সম্পর্কে বয়ান করছিলেন। আমিও কাছেই ছিলাম। ছোট ছোট চুটকি মাঝে মাঝে তিনি ভনাতেন। বয়ান চলাকালীন স্বাধীনচেতা এক যুবক তাঁর কাছে এলো। যুবক তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজনেই এসেছিলো। কিন্তু এ বুযুর্গ তো সব সময় একই ফিকিরে থাকতেন যে, কীভাবে মানুষকে দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া যায়। এজন্য ওই যুবককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, শোনো! মানুষের ধারণা হলো, দ্বীনের ওপর চলা খুব কঠিন। আসলে দ্বীনের ওপর চলা খুব সহজ। রাতের বেলায় একটু বসে আল্লাহর দরবারে তাঞবা করে নিবে। ব্যস, এটাই তো দ্বীন।

## ভনাহর আশহা এবং ভনাহ না করার অঙ্গীকারের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই

যুবকটি চলে যাওয়ার পর আমি হযরতকে বললাম, 'হযরত! আসলেই বিশ্বয়কর এক তাওবার সন্ধান আপনি যুবকটিকে দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে তো খটকা দেখা দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী খটকা! আমি বললাম, খনেছি, তাওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

- ১. কৃত গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হওয়া।
- ২. গুনাহটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া।
- ৩. ভবিষ্যতে না করার অঙ্গিকার করা।

এ তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করা তো খুব কঠিন নয়। তবে সমস্যা হলো– তৃতীয় শর্তটিকে নিয়ে। কারণ, কে জানে অঙ্গীকার টেকসই হবে কিনা? আর অঙ্গীকার শুদ্ধ না হলে তাওবা তো শুদ্ধ হবে না। সুতরাং শুনাহটিও মাফ হবে কি হবে না– এ ব্যাপারে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি।'

আমার উক্ত কথার উত্তরে বাবা নাজম আহসান (রহ.) বললেন, যাও মিয়াঁ! তোমরা তো অঙ্গীকারের অর্থ কী, সেটাই বুঝো না। অঙ্গীকারের অর্থ হলো, নিজের পক্ষ থেকে এই নিয়ত কর যে, ভবিষ্যতে গুনাহটি আর করবো না। এখন অঙ্গীকারের সময় অন্তরে যদি এ খটকা থাকে যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করা আমাদের ধারা সম্ভব হবে কি না, তবে এটা অঙ্গীকার পরিপন্থী নয়। হাঁ, নিয়তটা হতে হবে নির্ভেজাল। আর খটকার জন্যও একটা চিকিৎসা আছে। তাহলো, আল্লাহর কাছে দুআ কর যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি। ভবিষ্যতে গুনাহটি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। কিন্তু আমি কতটুকু, আমার ওয়াদাই বা কতটুকু! আমি নিতান্ত দুর্বল। জানা নেই, এ ওয়াদার ওপর টিকে থাকতে পারবো কিনা! হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে ওয়াদার ওপর মজবুত ও স্থির রাখুন। এভাবে দুআ করলে ইনশাআল্লাহ উদ্ভুদ খটকা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

সত্য বলতে কী, বাবা সাহেবের উক্ত কথাগুলো শুনে আমার অন্তর শান্তিতে শুরে গোলো।

#### নিরাশ হয়ো না

হযরত সিররী সাকতী (রহ.) ছিলেন একজন বড় মাপের আল্লাহওয়ালা। 
থেয়ত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। তিনি বলতেন, গুনাহগুলোর
নারণে অন্তরে ভয় থাকলে এবং এর জন্য অনুশোচনা হলে তার জন্য নৈরাশ্যের
অনুমতি নেই। হাঁা, এটা অবশ্যই মারাত্মক কথা যে, অন্তর থেকে গুনাহভীতি চলে
।।বে এবং অনুতপ্ত হওয়ার চেতনা সম্পূর্ণ মিটে যাবে। মানুষ যদি গুনাহর ওপর
নীনাজুরি করে এবং গুনাহকে জায়েয় করার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়.

তাহলে তাতো জঘন্যতর হবেই। অনুশোচনা যতক্ষণ জাগ্রত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাশার আঁধার সৃষ্টি করা যাবে না। আমাদের শায়খ কথাটি অত্যন্ত চমংকার ভঙ্গিতে এভাবে বললেন—

অর্থাৎ— নিরাশার পথে যেও না। কারণ, আশার পথ একাধিক। অন্ধকার পথে চলো না। কেননা, সূর্যের উপস্থিতি অনেক। অতএব, তাওবা করে নাও, সকল গুনাহ মিটে যাবে।

#### শয়তান হতাশ করে

আল্লাহ তাওবার দরজা তো বন্ধ করে দেননি। তাহলে হতাশা কেনা আমাদের অস্তরে যে মাঝে মাঝে হতাশার অস্বচ্ছ কুরাশা আনাগোনা করে এবং এ ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, জীবনে কত পাপ করলাম, আমল বলতে কিছুই তো নেই, এখন আমার কী হবে? — এ জাতীয় ভাবনা থেকে অনেক সময় আমরা একেবারে হতাশ হয়ে যাই। মনে রাখবেন, এটাও শয়তানের ধোঁকা। মানুষের অস্তরে হতাশা ধূমজাল তৈরি করে তাকে আমল থেকে নিস্তেজ ও নিথর করে দেয়ার চালাকি শয়তানই করে থাকে। আমরা তো এমন মালিকের গোলাম, যিনি পরম দয়ালু ও অতি দয়াবান। আমৃত্যু যিনি আমাদের জন্য তাওবার দয়জা খোলা রেখে দিয়েছেন এবং এই ঘোষণা করে রেখেছেন যে, তাওবাকারীর গুনাহ একেবারে নাম-নিশানাসহ বিলুপ্ত করে দেয়— সেই মহামহিম মালিকের গোলামকে হতাশা আক্রমণ করবে কেনা এতো আশ্বর্য যিটে যাবে।

## ভনাহর শক্তিই বা কতটুকুঃ

এসব গুনাহর শক্তিইবা কডটুকু? এক মিনিটের তাওবার আঘাত সহ্য করার শক্তি এদের নেই। যত বড় গুনাহই হোক, মাত্র এক মিনিটের তাওবার আঘাতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। বাবা নাজম আহসান (রহ.), যাঁর কথা একটু পূর্বে বলেছিলাম, তিনি একজন কবিও ছিলেন। চমৎকার কবিতা বলতেন, তাঁর কবিতার কোমল শব্দগুলো শ্রেতার দেহ-মন ছুঁয়ে যেতো। একবার তিনি বলেছিলেন–

'আল্লাহ যখন আমাকে 'আহ' করার দৌলত দান করেছেন, গুনাহর কারণে ভেতরটা যখন আমার অনুতপ্ত ও অস্থির, ক্ষমা প্রার্থনার শব্দগুলো যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করছি, বিমর্ষ হৃদয়ের করুণ অনুশোচনা যখন মালিকের দরবারে প্রকাশ করছি, তখন গুনাহগুলো আমার কী ক্ষতিই বা করতে পারবেশ কারণ, তাওবার পথ তো এখনও খোলা, তাহলে নিরাশার টেনশন আমাকে কেন করতে হবেশ

#### ইসতেগফার

এ তো গেলো তাওবার কথা যে, তাওবার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের সমন্ত্র। যেগুলো ছাড়া তাওবা পূরণ হয় না কখনও। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো—
ইসতেগফার । ইসতেগফার তাওবার তুলনায় আরো ব্যাপক। ইসতেগফার অর্থ—
আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.)
বলেন, তাওবার জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে, ইসতেগফারের বেলায় সেগুলো বিয়োজ্য নয়। বরং প্রত্যেকেই যে কোনো অবস্থাতে ইসতেগফার করতে পারে।
সুখরাং কোনো বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে, ক্রটি অনুভূত হলে, অসঅসা আকুলি
বিকুলি করলে, ইবাদতের মাঝে অলসতা চলে আসলে— মোটকথা যে কোনো
সোখ-ক্রটি ও গুনাহর জন্য যে কোনো মুহূর্তে ইসতেগফার করা যাবে। যেমন
বাঙাবে বলা যাবে যে—

'হে আল্লাহ। আমি সকল গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।'

#### এমন ব্যক্তির কি হতাশ হওয়া উচিত?

ইমাম গাযথালী (রহ.) আরো বলেছেন, মুমিনের জন্য মূল পথ হলো

।ওবার পথ। আর তাওবা করতে হলে তার শর্তগুলোও পূরণ করতে হবে।

। কু অনেক সময় দেখা যায়, এক ব্যক্তি অনেক গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে, আর

। বেশব গুনাহর মাঝে এখনো পড়ে আছে, সেগুলোও ছাড়ার চেটা করছে। তবে

একটা গুনাহ এমন আছে, যেটি ছাড়ার জন্য যথেষ্ট চেটা করছে, তবুও ছাড়া

। বিষে বিষ্কে এমন ব্যক্তি কী করবেং সে কি তাওবার ব্যাপারে নিরাশ

। বিষ্কে গুতিয়ে নিবেং নিজেকে ধ্বংসের বাসিন্দা মনে করে সে কি হাত-পা

। বিষ্কে বিষে বসে থাকবেং

### হারাম উপার্জনকারী কী ক্রবে?

থেমন এক ব্যক্তি সুদি ব্যাংকে চাকুরি করে। সুদি ব্যাংকে চাকুরি করা শাসন্দেহে হারাম। এরপর সে দ্বীনের আলো পেয়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসতে । পীরে ধীরে সে নামায-রোযাও ধরেছে, অনেক গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে, শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের প্রতিও এক এক করে মনোযোগী হচ্ছে। এখন তার অন্তর অস্থির হয়ে ওঠেছে গুধু তার উপার্জনকে কেন্দ্র করে। যেহেতু তার বিবি-বাচ্চা, পরিবার-পরিজন আছে, যাদের ব্যয়ভার তার ওপরই নির্ভরশীল, তাই সুদি ব্যাংকের চাকুরি বললেই তো আর ছাড়া যায় না। হাা, সে আপ্রাণ চেটা চালিয়ে যাচ্ছে উপার্জনের অন্য কোনো পত্থা খুঁজে বের করার। তাহলে এ ব্যক্তি কি তাওবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে? এর জন্য কি তাওবার অন্য কোনো পথ নেই?

#### , তাওবা নয়; ইসতেগফার করবে

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, উক্ত ব্যক্তির জন্যও পথ আছে। এ ব্যক্তি একজন বেকার মানুষ যেভাবে চাকুরি খোঁজে ঠিক অনুরূপ চেষ্টায় সেও অন্য কোনো চাকুরি খুঁজতে থাকবে এবং সাথে সাথে অধিকহারে ইসতেগফার করতে থাকবে। এ ব্যক্তি আপাতত তাওবা করবে না বরং ইসতেগফার অব্যাহত রাখবে। কারণ, তাওবার জন্য তো শর্ত হলো, তাকে চাকুরিটা ছেড়ে দিতে হবে। আর এটা তো তার পক্ষে বললেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই সে অন্য চাকুরি না পাওয়া পর্যন্ত ইসতেগফার করতে থাকবে এবং এই দুআ করতে থাকবে যে, হে আল্লাহ! আমি জানি, আমি গুনাহ করছি। এজন্য আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কিন্তু হে আল্লাহ! আমি তো অপারগ। চাকুরিটা ছেড়ে দেয়া আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং এ গুনাহ থেকে যেন বাঁচতে পারি তার কোনো বিকল্প পথ বের করে দিন।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি এভাবে ইসতেগফার করতে পারবে 'ইনশাআল্লাহ' তার জন্য আল্লাহ বিকল্প পথ খুলে দিবেন। কারণ, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

مًا أَصَرَّ مَنِ السَّتَغُفَّرُ (ترمذى، كتاب الدعوات، رقم الحديث ٣٥٥٤)

অর্থাৎ− যে ব্যক্তি ইসভেগফার করে, সে গুনাহর ওপর অটল হিসাবে পরিগণিত হবে না।'

কুরআন মাজীদে অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيثَنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُو اللَّهُ فَاشْتَغْفَرُوْا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا الله، وَلَمْ يُصِيُّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তারা কখনও কোনো অন্নীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে শ্বরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন। তারা নিজের পাপ কর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-গুনে তাই করতে থাকে না। (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫)

অতএব, ইসতেগফার করতে থাকবে সর্বাবস্থায়। কোনো গুনাহ যদি ছাড়তে না পার, তবুও ইসতেগফার করবে। এমনকি কোনো কোনো বুযুর্গ এও বলেছেন যে, যে যমীনের ওপর গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, সেই যমীনের ওপর থাকাকালীনই ইসতেগফার করো। কেননা, যখন এ যমীন তোমার গুনাহর সাক্ষ্য দেবে, তখন থেন সে তোমার ইসতেগফারেরও সাক্ষ্য দিতে পারে।

#### ইসতেগফারের জন্য উত্তম শব্দমালা

রাস্লুপ্নাহ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি অসাল্পামের ওপর কুরবান হোক আমাদের সর্বস্থ ইসতেগফারের জন্য তিনি উন্মতকে এমন শব্দমালা শিক্ষা দিয়েছেন, যদি কেউ নিজের অন্তপ্রাণকে কাজে লাগিয়ে শব্দমালা বানাতো, তাহলেও এরূপ মাধুর্যভরা শব্দ তার কল্পনায়ও আসতো না। যেমন তিনি বলেছেন—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَنَّا وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْعَمَّا تَعْلَمُ، فَاِنَّكَ تَعْلَمُ ما لَا نَعْلَمُ، إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرُمُ

ব্যান সাফা-মারওয়ার মাঝখানে তিনি সায়ী করতেন, তখন সবুজ দাগের কাছে গেলে ইসতেগফারের উক্ত শব্দমালা বলতেন।

অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। আমার ওপর দয়া করুন। আপনার জানামতে আমি যত গুনাহ করেছি সবগুলো ক্ষমা করে দিন। কেননা, আপনি আমার ওই গুনাহগুলো সম্পর্কেও সম্যক অবগত, যেগুলো সম্পর্কে আমি থেখবর। নিশ্চয় আপনিই সবচে' মহিমান্তিও ও সম্মানিত।'

দেখুন, এমন বহু গুনাই আছে, যেগুলো যদিও গুনাই, অথচ আমাদের ধারণা মতে সেগুলো কোনো গুনাই নয়। অনেক সময় মানুষ অসভর্কতার কারণেও গুনাই করে। মানুষ যদি নিজের সকল গুনাই গুণতে চায়, তাইলে তার জন্য সম্ভব দায়। তাই উক্ত দুআতে বলা হয়েছে, 'যত গুনাই সম্পর্কে আপনি জানেন, হে ঋাধাই! সবগুলো মাফ করে দিন।'

### সাইয়েদুল ইসতেগফার

সবচে' ভালো হয়, যদি সাইয়েদুল ইসতেগফার তথা সকল ইসতেগফারের দর্বদার কৈ যদি মুখস্থ করে নেয়া যায়। তাহলে এটি সব সময় পড়া যাবে এবং এটাকে প্রতি দিনের আমল করে নেয়া প্রয়োজন বটে।

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا الله الاَّ اَنْتَ خَلَقَتَنِى وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عُ عَلَى عَهَدِكَ وَوَعَدِك مَا اسْتَطَعْتُ - اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْ اُ اِلْدَرِم لَٰ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُو اُ الدَّرُم لَٰ اللهِ مَسَدِك عَلَى وَابُوهُ اللهُ الل

অর্থাৎ— ্র হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রস্তু। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার গোলাম। আমি যথাসম্ভব আপনার অর্গ্রাকার ও ওয়াদার ওপর আছি। আমি বে ওনাহ করেছি, তার অনিষ্টতা থে কে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নেয়ামতসমূর্য ক বীকার করছি। আমার ওনাহওলাের ব্যাপারেও বীকার করে নিছি। সৃত্র গাং আমাকে মাক করে দিন। কেননা, আপনি ছাড়া কেউই ওনাহওলাের ব্যাপনি করতে পারবে না।

হাদীস প্রাক্তি এসেছে, যে ব্যক্তি পূর্ব ইখলাস ও বিশ্বাসসহ সকাল বেলা ইসতেগফার্টে পূর্ব শব্দগুলো পড়বে, সন্ধ্যা আসার পূর্বে সে যদি মারা যায়, তাহলে সরাসরি জার্গ প্রতি চলে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পূর্ব ইখলাস ও বিশ্বাসসহ সন্ধ্যা বেলা প্র এটি পড়বে, সকালের পূর্বে যদি সে মারা যায়, তাহলে সোজা জানাতে চর্টে যাবে।

অতএই প্রকাল-সন্ধার আমলস্বরূপ এ ইসতেগফারটি নিয়মিত পড়বে। বরং প্রত্যেক নার্গাবের পর অন্তত একবার পাঠ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ত্রানাল্লাম একে উপাধি দিয়েছেন, 'সাইয়েদুল ইসতেগফার' হিসাবে। এ ইসতেগফার ক্রিম আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শিখিয়েছেন। আর নবী ত্রিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শিখিয়েছেন তাঁর উত্মতকে— এতে বুঝা যায় খ্রা. আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করতে চাচ্ছেন। নিম্নের সংক্ষিপ্ত শক্তলোও গ্রুবতেগফার হিসাবে পড়া যাবে—

# اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ زَبِّقَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْتُوبُ إِلَيْهِ

'আর্মি ব্রামার প্রভু, আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁরই কার্ট ব্রাণ্ডবা করছি।'

কেউ اَسْتَغَفِرُ اللّهُ विनलেও বলতে পারে। মোটকথা, ইসতেগফার করবে এট পুর সময় করবে, সর্বাবস্থায় করবে।

### চমৎকার একটি হাদীস

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ، وَلَجَاءَهُ بِغَوْمٍ يُنَذِبُونَ فَيَسْتَغُغُورُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغُغِرَ لَهُمْ (صَحِيْح مُسْلِمْ، كَتَابُ التَّوْبَةِ، رقم الحديث ٢٧٤٩)

হযরত আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ওই সন্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম কোনো কথার ওপর জাের দিতে গিয়ে এ জাতীয় 'কসম' ব্যবহার করতেন) যদি তােমরা মােটেও গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তােমাদের অন্তিত্ব বিলীন করে দিবেন এবং এমন লােকদের সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে, ইসতেগফারও করবে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।'

#### মানুষের মাঝে জনাহ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে

এ হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে যদি গুনাহ করার যোগ্যতা মানুষের মাঝে না থাকতো, তাহলে মানবসৃষ্টির কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। বরং তখন কেরেশতারাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ, ফেরেশতা আল্লাহর এমন সৃষ্টি যারা সার্বক্ষণিক ইবাদত, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদিতে মশগুল। তাদের মাঝে গুনাহ করার যোগ্যতা নেই। চাইলেও তারা গুনাহ করতে পারবে না।

আর মানুষ হলো, এমন এক প্রাণী, যাদের মধ্যে পাপের প্রবণতা এবং পাপবিরোধী যোগ্যতা সমবলীয়ান বিরোধে ছন্দুমুখর। দেখার বিষয় হলো, গুনাহর তাড়না থাকা সন্ত্বেও মানুষ গুনাহ করে কিনা। আর গুনাহ করে ফেললেও ইসতেগফার করে কিনা। সূতরাং মানুষ যদি স্বভাবজাত এ যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তাহলে তাকে সৃষ্টি করার প্রয়োজনই বা কী ছিলোং এইজন্যই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করার সময় ফেরেশতারা বলেছিলো, হে আল্লাহ! আপনি কী ধরনের জীব সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, তারা তো যমীনের বুকে রক্তারক্তি করবে, ফাসাদ সৃষ্টি করবে, আর আমরা তো রাত-দিন আপনার বড়ত্ব, মহত্ব ও পবিত্রতা ইত্যাদি বর্ণনা করেই যাচ্ছি। আল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন—

إِنِّيْ أَعْلُمُ مَا لَا تَعْلُمُونَ

'আমি যা **দ্বানি তা তোমরা জানো** না i'

www.eelm.weebly.com

# এটা ফেরেশতাদের কৃতিত্ব নয়

কারণ, গুনাহ করার যোগ্যতা ফেরেশতাদের নেই। এইজন্য তারা গুনাহ করে না। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো কৃতিত্ব নয়। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি পর নারীর প্রতি, অশ্লীল ছবির প্রতি না থাকায়, তাহলে এটা তার কোনো বিশেষত্ব নয়। অপর দিকে মানুষের মাঝে রয়েছে গুনাহ করার যোগ্যতা, সূতরাং এ যোগ্যতা থাকার পর এ থেকে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত কৃতিত্ব। যাবতীয় গুনাহর রূপ-রস আর গন্ধ মানুষের সামনে চোখ ধাধিয়ে পড়ে থাকে, তখন সে এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হলো আসল কৃতিত্ব। এ মানুষের জন্য আল্লাই জানাতের ওয়াদা করেছেন।

# • জান্লাতের অনবদ্য সৌন্দর্য ৩ধু মানুষের জন্য

ভালোভাবে বুঝে নিন, ফেরেশতারা জানাতে থাকবে ঠিক, তবে জানাতের অনবদ্য সৌন্দর্য থেকে মজা নিতে পারবে না। কারণ, মজা ও বিলাসিতা গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের নেই। জানাতের যাবতীয় নেয়ামত ও মাধুর্য আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন, যাদের মাঝে গুনাহ ও নেক আমল করার যোগ্যতা সমভাবে রয়েছে। আল্লাহর হেকমতের ওপর অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করার যোগ্যতা কার আছেং আল্লাহর হেকমত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার মতো প্রতিভাই বা কার আছেং তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিপরীতমুখী দু'টি যোগ্যতা দ্বারা সমৃদ্ধ করে। এরপর যদি কেউ কেউ যদি যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ও সঠিক পথে কাজে না লাগায়, তার জন্য খোলা রেখেছেন ইসতেগফার ও তাওবার পথ। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর গাফফার, গাফুর, সান্তার, রহীম ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটান। বান্দা যদি গুনাহই না করে, তাহলে তাঁর এসব গুণের প্রকাশ ঘটান।

### কুকরও হেকমত থেকে মৃক্ত নয়

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, এ পৃথিবীর কোনো বস্তুই হেকমত থেকে মুক্ত নয়, এমনকি কুফরও নয়। মাওলানা রূমী (রহ.) বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে–

অর্থাৎ- 'কুদরতের এ কারখানায় কুফরেরও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আবু লাহাব না থাকলে জাহান্নামের আগুন কাকে পোড়াতো?'

এজন্য বলি, গুনাহও আল্লাহর ইচ্ছার অংশ। গুনাহর খাহেশ বান্দার অন্তরে তিনিই সৃষ্টি করেন, যেন বান্দা এ খাহেশকে মাড়াতে পারে এবং পোড়াতে পারে। বান্দা খাহেশটিতে যত মাড়াবে, যত পোড়াবে ততই তাঁর অন্তরে তাকওয়ার আলো সৃষ্টি হবে।

# পার্ষিব লালসা এবং গুনাহ হচ্ছে জ্বালানী কাঠের মতো

উপমার জগতে মাওলানা রুমী (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত বিরল। আল্লাহ তাঁকে এ জগতের ইমাম বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন—

অর্থাৎ— পার্থিব লালসা এবং গুনাহর প্রতি আকর্ষণও এ দৃষ্টিকোণে অনেক বড় বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জ্বালানী কাঠ হিসাবে এগুলো দান করেছেন। যেন এ জ্বালানী কাঠ জ্বালিয়ে তাকওয়ার অনির্বাণ-শিখা সৃষ্টি করতে পার। তাকওয়ার-ঘর জীবন্ত ও আলোকিত করে তুলতে প্রয়োজন হবে এ জ্বালানী কাঠের। সূতরাং গুনাহর কামনা যখন তোমাকে উত্তেজিত ও অস্থির করে তুলবে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো যখন সে গর্জন করে ওঠবে, তখনি তুমি তাকে পিষে দাও। আল্লাহর জন্য তাকে নিথর ও নিস্তেজ করে দাও। তাহলে তোমার অন্তর তাকওয়ার বিভায় আলোকিত হয়ে ওঠবে।

#### স্মানের স্থাদ

হাদীস শরীফে এসেছে, কারো যদি মন চার যে, পরনারীর প্রতি একটু দৃষ্টি দিই, যৌনতার গন্ধ উপভোগ করি পরক্ষণেই যদি তার মনকে ঘ্রিয়ে নেয়, আল্লাহর ডয়ে তার এ কামনাকে পিষে দেয়, তাহলে আল্লাহর ঈমানের এমম স্বাদ দান করেন, যদি সে পর্নারীর প্রতি দৃষ্টি দিতো, তাহলে এ স্বাদ সে মোটেও পেতো না। কেননা, ঈমানের এ স্বাদের সঙ্গে গুনাহর ক্ষণিক-স্বাদের কোনো তুলনাই হতে পারে।

# গুনাহ সৃষ্টি করার হেকমত

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ যখন চান যে, বাদা গুনাহ থেকে বিরত থাকুক, তাহলে তিনি গুনাহকে সৃষ্টি না করলেই তো পারতেন। এর উত্তর হলো, গুনাহ-সৃষ্টির পেছনে দু'টি রহস্য ও হেকমত রয়েছে। প্রথমত, বাদা যখন গুনাহ থেকে বাচার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবে, তখন তার অন্তরে তাকওয়ার প্রদীপ জ্বলে ওঠবে। গুনাহ থেকে সে যত বেশি দ্রত্ব বজায় রাখবে, তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য তার ভাগ্যে জুটবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

'আর যে আল্লাহর ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ খুলে দিবেন।' (সূরা আত্র-ত্যুলাক : ৩)

# তাওবার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সে গুনাহ করে ফেলে আর মানুষ হিসাবে এটা হতেও পারে, তাহলে সে অনুতপ্ত হবে, ইসতেগফার করবে, তাওবা করবে এবং আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে বলবে–

'হে আল্লাহ। আমার ভূল হয়ে গেছে, গুনাহ করে ফেলেছি, এখন আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি, তাওবা করছি।'

ফলে আল্লাহর দরবারে এ বান্দার মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং সে আ্লুলাহর 'গাফফার' ও 'সান্তার' গুণের প্রকাশস্থল হবে।

উক্ত কথাগুলো খুবই স্পর্শকাতর। আল্লাহ তাআলা ভুল ব্যাখ্যা থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন। সারকথা হলো, গুনাহ করার দুঃসাহস কখনও দেখাবেন না। এরপরেও একান্ত যদি করে ফেলেন, তখন নিরাশৃও হওয়া যাবে না। তাওবা এবং ইসতেগফারের পথ আল্লাহ এজন্যই রেখেছেন। এর ছারা এমন অনেক মর্যাদাই লাভ করা যায়, যে মর্যাদা গুনাহর বর্জন করার ছারা লাভ করা যায় না।

### হ্যরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে প্রতি রাতে ওঠতেন। একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি, ফলে তিনি দিনের তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। এজন্য পুরো দিনটি তিনি কান্লাকাটি করলেন, আল্লাহর দরবারে ইসতেগফার করলেন, তাওবা করলেন; মিনতি স্বরে বললেন যে, হে আল্লাহ! আমার তাহাজ্জুদ ছুটে গিয়েছে, আমি লচ্জিত, অনুতপ্ত।

পরবর্তী রাতে যখন ঘুমিয়ে গেলেন, তখন তাহাচ্ছুদের সময় হলে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জাগিয়ে তুললা। দেখতে পেলেন, এক অপরিচিত লোক তাঁকে জাগিয়েছে আর এখন দাঁড়িয়ে আছে। মুয়াবিয়া (রাযি.) তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলো, আমি ইবলিস। উত্তর শুনে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর কণ্ঠে মুগ্ধতা ঝরে পড়লো। বললেন, যদি তুমি ইবলিসই হও, তবে তাহাচ্ছুদের জন্য আমাকে জাগালে কেন? তোমার মতলবটা কী? ইবলিস উত্তর দিলো, আগে উঠুন। তাহাচ্ছুদটা পড়ে নিন। মুয়াবিয়া (রাযি.) বললেন, বাহ! তাহাচ্ছুদের খবরও দেখি তুমি রাখ। তোমার কাজ তো তাহাচ্ছুদ থেকে বাধা দেয়া, অথচ আজ এর বিপরীত করলে, এটা তুমি কোখেকে শিখলে? সে উত্তর দিলো, আসল ব্যাপার হচ্ছে, গত রাতে আমি তাহাচ্ছুদ থেকে আপনাকে বিরত রেখেছিলাম। আপনার তাহাচ্ছ্ছুদ কাযা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনিই বা কম করলেন কই,

সারাদিন কান্নাকাটি করলেন, ইসতেগফার করলেন, তাওবা করলেন, ফলে আমার চাত্রতা বিফল হয় আর আপনার মর্যাদা এত বেশি বেড়ে যায় যে, তাহাজ্জুদ পড়লে সেই মর্যাদা পেতেন না। এইজন্য আপনার তাহাজ্জুদ পড়াটাই আমার জন্য ভালো। তাই আজ্ঞ আমি নিজেই জাগাতে এসেছি, যেন আপনার শান এভাবে আর বাড়তে না পারে।

প্রতীয়মান হলো, তাওবা-ইসতেগফার মানুষকে অনেক মর্যাদাশীল করে, যা গুনাহ বর্জনের কারণে কিংবা ইবাদতের কারণেও অনেক সময় হয়ে ওঠে না।

### ভনাহ থেকে বেঁচে থাকা করয

অনেক সময় মনে জাগে যে, তাহলে তো গুনাহ বর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। গুনাহ করবো আর তাওবা-ইসতেগফার করবো— এভাবেই তো সব হয়ে যাবে। জেনে রাখুন, এ ধারণা একেবারে দ্রান্ত। বরং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফর্য হলো, গুনাহ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। এরপরেও যদি হয়ে যায়, তখন হতাশায় না পড়ে তাওবা করবে।

# অসুস্থতার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

অসুস্থতার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় – হাদীস দারা এটা প্রমাণিত। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, অসুস্থতা কামনা করবে; বরং তখনও অসুস্থতা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। অনুরূপভাবে গুনাহর বিষয়টিও। গুনাহ গ্রহণীয় বস্তু নয় বরং বর্জনীয় বস্তু। এরপরেও অসতর্কতার কারণে হয়ে গেলে তার জন্যও পথ খোলা।

#### তাওবা ও ইসতেগফারের প্রকারভেদ

তাওবা ও ইসতেগফার তিন প্রকার–

- গুনাহসমূহ থেকে তাওবা-ইসতেগফার।
- ২. ইবাদত বা আল্লাহর **হুকুম পালনে ক্রুটি হলে** তা থেকে তাওবা-ইসতেগফার।
- ৩. ইসতেগফার থেকে ইসতেগফার অর্থাৎ ইসতেগফারেরও একটা হক আছে, তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারিনি, এজন্য ইসতেগফার করছি।

# তাওবা পূর্ণ করা

প্রথম প্রকার তথা গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করা প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরযে আইন। এটা অমান্য করার অধিকার কোন্নি মানুষের নেই। এই জন্যই তাসাওউক ও তরীকতের প্রথম কর্মসূচি হলো, 'তাকমীলে তাওবা' তথা তাওবা পূর্ণ করা। উনুতির সকল স্তর ও 'তাকমীলে তাওবা'র ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ

পর্যন্ত তাওবা পূর্ণ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু অর্জিত হবে না। হক্কানী পীর সাহেবরা এইজন্য সর্বপ্রথম 'তাকমীলে তাওবা' করান। ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন-

অর্থাৎ- মুরীদদের সর্বপ্রথম কাজ হলো তাওবা সম্পন্ন করা।

#### সংক্ষিপ্ত তাওবা

পীর-মাশায়েখগণ বলেন, তাকমীলে তাওবার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথমত. সংক্ষিপ্ত তাওবা; দ্বিতীয়ত. বিস্তারিত তাওবা। ইজমালী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত তাওবা বলা হয়, স্থিরতার সঙ্গে বসে একেবারে জীবনের সকল গুনাহর কথা শ্বর্মণ করে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। এ স্তরের তাওবার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে তাওবার নিয়তে দু' রাকাআত নামায পড়ে নিবে। তারপর আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে, লক্ষিত ভঙ্গিতে, অনুতপ্ত হয়ে একেকটি গুনাহর কথা শ্বরণ করবে এবং এ দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আল্লাহর হক কিংবা বান্দার হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সগীরা গুনাহ কিংবা কবীরা গুনাহ নাটকথা জীবনে যত গুনাহ করেছি, সবগুলো থেকে তাওবা করছি।

#### বিস্তারিত তাওবা

ইজমালী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত তাওবা শেষ করার পর নিশ্চিন্ত বসে থাকলে চলবে না বরং এরপর তাওবায়ে তাফসীলী তথা বিস্তারিত তাওবা করতে হবে। আর তার পদ্ধতি হলো, যেসব গুনাহ তাৎক্ষণিকভাবে শোধরানো সম্ভব, সেগুলো শোধরানোর কাজ শুরু করে দিতে হবে। যতক্ষণ না এটা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা পূর্ণতা লাভ করবে না। যেমন এক ব্যক্তির ফরয নামায কাযা হয়েছে অনেক। এখন সে তাওবার প্রতি মনোযোগী হয়েছে, তাহলে সর্বপ্রথম ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাষা করা শুরু করে দিতে হবে। কারণ, মৃত্যুর পূর্বে হলেও এসব নামায তাকে আদায় করতেই হবে। এখন সংক্ষিপ্ত তাওবা করার পর যদি সে বিনা চিন্তায় বসে থাকে, নামাযগুলো পূর্ণ করা আরম্ভ না করে, তাহলে তার তাওবা সম্পন্ন হবে না। আত্মশুদ্ধির জন্য এ তাফসীলী তাওবা অত্যন্ত জরুরি।

#### নামাথের হিসাব করতে হবে

তাফসীলী তথা বিস্তারিত তাওবার মধ্যে সর্বপ্রথম আসে নামাযের বিষয়িট। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে শুরু হবে এর হিসাব। পুরুষ স্বপুদােষের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয় আর নারী শতুস্রাবের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কারো যদি উক্ত আলামত প্রকাশ না পায়, তাহলে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য পনের বছর বয়স

হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স। এরপর থেকে নামায, রোযা এবং দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করা তার কর্তব্য।

সুতরাং হিসাব করতে হবে, যে দিন থেকে আমি উক্ত বয়সে উপনীত হয়েছি, সে দিন থেকে শুক্ত করে আজ্ব পর্যন্ত কত ওয়াক্ত নামায আমার থেকে ছুটে গেছে, সবগুলো কায়া করা আমার যিম্মায় ফর্য। এক্ষেত্রে যদি সঠিক হিসাব বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে সম্ভাব্য একটা হিসাব ধরতে হবে, যেন কম নয় বরং বেশিই হয়— তারপর সেটা ডায়রী বা খাভায় লিখে ফেলতে হবে যে, আজ এত তারিখ পর্যন্ত আমার নামায মোট এই পরিমাণে কায়া হয়েছে। যদি মৃত্যুর আগে এসব নামায কায়া করতে পারি, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায় আমি অসিয়ত করছি, মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নামাযগুলোর ফিদয়া যেন আদায় করে দেয়া হয়।

#### অসিয়তনামা লিখে নিবে

উক্ত অসিয়ত কেন লিখতে হবে? এজন্য লিখতে হবে যে, যদি আপনি অসিয়তটি না লিখেন, আর কাযা নামাযগুলো আদায় করার পূর্বেই মারা যান, তখন ওয়ারিশদের যিশায় আপনার নামাযগুলোর ফিদয়া আদায় করা জরুরি নয়। আদায় করলে আপনার ওপর দয়া করা হবে। অন্যথায় শরীয়তের দৃষ্টিতে আদায় করা জরুরি নয়।

কিন্তু যদি অসিয়ত করেন, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়ারিশরা এ যিম্মাদার হবে যে, আপনার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তারা আপনার অসিয়ত বাবদ বায় করবে।

রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখে এবং অসিয়ত লেখার মতো তার কাছে কোনো বিষয় থাকে, তাহলে অসিয়ত লেখা ব্যতীত মাত্র দু' রাত অতিক্রম করাও তার জন্য জায়েয নেই। (তিরমিয়ী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩)

সুতরাং কাযা নামাযগুলোর জন্যও অসিয়ত লিখবেন। একটু আত্মজিজ্ঞাসা করুন, কয়জন এ কর্তব্য পালন করেছেন? অথচ অসিয়তনামা না লেখাও স্বতন্ত্র একটি গুনাহ। যতদিন এ অসিয়তনামা লিখবেন না, ততদিন গুনাহটি আপনার ঘাড়ে ঝুলে থাকবে। তাই অসিয়ত লিখুন এবং আজই লিখুন।

#### উমরী কাথা আদায়

তারপর কাযা নামাযগুলো আদায় করা তরু করে দিন। এগুলোকে বলা হয় উমরী কাযা। এগুলো আদায়ের পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক ওয়াক্ত ফর্য নামাযের আগে কিংবা পরে একটি কাযা নামাযও পড়ে নিবেন। সময় বেশি থাকলে দু' ওয়াক্ত কাযা নামায পড়ে নিবেন। যত তাড়াতাড়ি এগুলো শেষ করতে পারেন, ততই তালো। বরং ওয়াক্তিয়া নামাযের সঙ্গে নফল নামায না পড়ে এসব কাযা নামায আদায় করুন। ফযরের নামযের পর এবং আসরের নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয কিন্তু কাযা নামায পড়া জায়েয। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি এতই সহজ করেছেন। যত ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করবেন, সেটার হিসাবও ডায়রীতে লিখে রাখবেন।

#### সুন্নাতের স্থলে কাষা নামায পড়া নাজায়েয

কেউ কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, আমার যিশায় কাযা নামায অনেক। এখন এসব নামায কি সুনাতের স্থলে পড়ে নিতে পারবাে? এর উত্তর হলাে, সুনুষতে মুয়াকাদা পড়তেই হবে। তা ত্যাগ করা জায়েয হবে না। হাাঁ, নফলের স্থানে কাযা নামায পড়তে পারবেন।

#### কাযা রোযান্তলোর হিসাব

নামাযের মতো রোযার হিসাব নিবেন। বালেগ হওয়ার পর থেকে কভটি রোযা ছুটে গেছে, এর একটা হিসাব বের করবেন। যদি না ছুটে থাকে, তাহলে তো ভালো কথা। আর ছুটে গিয়ে থাকলে এটাও ডায়রিতে লিখে রাখবেন যে, আজ অমুক তারিখ পর্যন্ত এভটি রোযা আমার যিম্মায় রয়ে গেছে। এগুলো আমি আদায় করিনি। আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার পরিত্যক্ত-সম্পত্তি থেকে এগুলোর ফিদয়া আদায় করে দিতে হবে। তারপর এক এক করে রোযাগুলো আদায় করতে থাকুন এবং কভটি আদায় করেছেন, তার হিসাবও ডায়রিতে লিখে রাখুন। যেন হিসাব স্পষ্ট থাকে।

#### যাকাতের হিসাব এবং অসিয়ত

অনুরূপভাবে যাকাতেরও হিসাব নিবেন। বালেগ হওয়ার পর থেকেই নিসাবের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফর্য নয়। সুতরাং এ জাতীয় কোনো যাকাত যদি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে তারও হিসাব বের করুন। প্রত্যেক বছরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাব করুন। মনে না থাকলে, আন্দাজ করে হলেও একটা হিসাব বের করুন। আন্দাজের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যাকাতের পরিমাণ যেন বেশি হয়। কারণ, বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই, তবে কম হলে সমস্যা আছে। হিসাব বের করার পর সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করে দিন। ডায়রিতেও অসিয়ত লিখে রাখুন। যা আদায় করবেন, তাও ডায়রিতে লিখে নিবেন।

হচ্ছের ব্যাপারে ওই একই মাসআলা। হচ্ছ ফর্য হওয়ার পরও অনাদায়ী থেকে গেলে তাড়াতাড়ি আদায় করে নিন। আদায় করার আগ পর্যন্ত ডায়রিতে শিখে রাখুন। এসবই হুকুকুল্লাহ। এগুলো আদায় করা 'তাফসীলী তাওবা'র অন্তর্ভুক্ত।

#### বান্দার হক আদায় করবেন অথবা মাঞ্চ করিয়ে নিবেন

এরপর বান্দার হকের ফিকির করুন। আপনার যিমায় এ জাতীয় কোনো হক অনাদায়ী থেকে গেলে তা আদায় করে দিন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে মাফ চেয়ে নিন। মাফ করলে তো ভালো কথা। অন্যথায় আপনাকেই আদায় করতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম নিজে সাহাবায়ে কেরামের দলের মাঝে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে–

'আমি যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি, দৃঃখ দিয়ে থাকি কিংবা আমার ওপর যদি কারো কোনো হক থেকে থাকে, তাহলে আজ আমি সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সে ব্যক্তি এসে আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিক।'

দেখুন, যেখানে স্বয়ং আল্লাহর রাসৃল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম মাফ চাচ্ছেন, সেখানে আমার আর আপনার মর্যাদাই বা কতটুকু! অতএব, জীবন চলার পথে যত জনের সঙ্গে ওঠা-বসা, চলাফেরা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এ কর্মে কথা বলুন, কিংবা চিঠি লিখুন যে, আমার ওপর আপনাদের কোনো হক আছে কিনা! যদি থাকে, তাহলে তা আদায় করে দিন। কারো যদি গীবত করে থাকেন কিংবা কাউকে যদি দৃঃখ দিয়ে থাকেন, তাহলে তাও মাফ চেয়ে নিন। কেননা, এ সবই বান্দার হক।

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি অপরের ওপর শারীরিক কিংবা আর্থিক জুলুম করে, তাহলে আজই যেন মাফ চেয়ে নেয় কিংবা প্রাপকের কাছে যেন তার সোনা-রুপা পৌছিয়ে দেয়, ওই দিন আসার পূর্বে যে দিন দিনার-দিরহাম, সোনা-রুপা কোনো কাজে আসবে না।

### যারা আখেরাতের পথিক তাদের অবস্থা

আল্লাহ যাদেরকে আথেরাত-চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, তারা এক এক করে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেন কিংবা মাফ চেয়ে নিতেন। এ সুন্নাতের ওপর আমল করতে গিয়ে হযরত থানবী (রহ.) 'আল উযর ওয়ান নাযর' নামক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে যেহেতু আমার একটা

ঘনিষ্টতা আছে, তাই আল্লাহই ভালো জানেন কখন আপনাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছি? হতে পারে ভুলচুক হয়ে গেছে। কিংবা কোনো ওয়াজিব হক আমার যিম্মায় রয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়ান্তে এ মুহূর্তে সে হকটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিন কিংবা মাফ করে দিন।

অনুরপভাবে আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)ও এ সুন্নাতের আমল করেছেন<sup>ন</sup>। তাই প্রত্যেকেই এ সুন্নাতটির প্রতি যত্ন নেয়া উচিত। উক্ত কথাগুলো তাফসীলী তাওবা তথা বিস্তারিত তাওবারই অংশ।

### ুবান্দার হক যদি রয়ে যায়

আল্লাহর হক তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বান্দার হক শুধু তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না বরং এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার হক বৃঝিয়ে দেয়া কিংবা তার পক্ষ থেকে মাফ লাভ করা। কিন্তু হ্যরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তির সারাটা জীবন কেটেছে অপরের হক মেরে। তারপর তার বোধোদয় হলো, সে তাওবা করলো এবং খুঁজে খুঁজে প্রত্যেকের হক প্রত্যেককে বৃঝিয়ে দেয়ার কাজও অব্যাহত রাখলো, সকলকে হক এখনও বৃঝিয়ে দিতে পারেনি, এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেলো, তাহলে আখেরাতের শান্তি থেকে এমন ব্যক্তি কী মুক্তি পাবে নাং থানবী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তিও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা, সে তো হক আদায়ের পথে, তাওবার পথেও হেদায়াতের পথে ফিরে এসেছিলো, তাই ইনশাআল্লাহ আখেরাতে সে মাফ পেয়ে যাবে। হকদাররা তাকে ক্ষমা করে দিবে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

#### মাগফিরাভের এক বিস্থয়কর ঘটনা

তারপর হযরত থানবী (রহ.) প্রমাণ হিসাবে সেই বিখ্যাত ঘটনা পেশ করেছেন, যা হাদীস শরীক্ষে এসেছে। এক ব্যক্তি নিরানকাই ব্যক্তিকে হত্যা ফরেছিলো। এরপর সে তাওবা করার ইচ্ছা করলো এবং কঠিন ভাবনায় পড়ে গেলো। ভাবলো, এখন আমি কী করতে পারিঃ ভাবনায় তাড়িত হয়ে সে গেলো এক খ্রিন্টান পাদ্রীর নিকট। বললো, আমি নিরানকাইজন মানুষকে হত্যা করে এসেছি, এখন আমার জন্য তাওবার দরজা খোলা আছে কিঃ পাদ্রী উত্তর দিলো, 'তুমি ধাংসের অতলান্ত সাগরে ডুবে গিয়েছ, এখন ধাংস ছাড়া তোমার ভাগ্যে কিছুই নেই। তোমার জন্য তাওবার পথ খোলা নেই। কথাটি শুনে ওই ব্যক্তি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো, চিন্তা করলো, নিরানকাইজনের হন্তা আমি, এখন একশ' সংখ্যা পূর্ণ করাই শ্রেয় হবে— এ ভেবে সে পাদ্রীকেও হত্যা করে দিলো এবং শতকের ঘরটি পূর্ণ করে নিলো।

কিন্তু তার ভেতরটা যেহেতু তাওবার চিন্তায় অস্থির ছিলো, তাই সে পুনরায় কোনো আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বের হয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে এক আল্লাহওয়ালার সন্ধান পেয়ে গেলো। লোকটি তাঁর কাছে পূর্ণ বৃত্তান্ত খুলে বললো। আল্লাহওয়ালা তখন তাকে সান্ত্বনা বাণী শোনালেন যে, হতাশ হয়ো না, আগে তুমি তাওবা কর। তারপর এই এলাকা ত্যাগ করে অমুক এলাকায় চলে যাও। সেখানে নেককার লোকেরা বসবাস করে, তাদের সংস্পর্শে দিন কাটাও। যেহেতু লোকটি তাওবার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো, তাই সে ওই এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। পথিমধ্যে মৃত্যু তাকে হানা দিলো। কথিত আছে, যখন লোকটি প্রাণ বের হচ্ছিলো, তখনও সে হামাগুড়ি দিয়ে ওই বসতির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিলো, যাতে নেককারদের বসতির দূরত্ব কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যায়। এভাবে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো, তার রূহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতা এলো, আযাবের ফেরেশতাও এলো। উভয়ের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলো। রহমতের ফেরেশতার বক্তব্য হলো, যেহেতু লোকটি তাওবা করেছিলো এবং নেককারদের সংস্পর্শ পাওয়ার আশায় সে দিকেই যাচ্ছিলো, অতএব তার রূহ আমরাই নিবো। আযাবের .ফরেশতা বললো, না, এ হতে পারে না। কারণ, সে একশ' লোকের হত্যাকারী এবং তার ক্ষমার কথা ঘোষণা দেয়নি, সূতরাং তার রূহ নিবো আমরা। অবশেষে আল্লাহ মীমাংসা দিলেন এভাবে যে, দেখতে হবে– যেখানে সে মারা গেছে, সেখান থেকে তার বাড়ি বেশি নিকটে, নাকি নেককারদের বসতি বেশি কাছে। পরে দেখা গেলো, নেককার লোকদের বসতি অধিক কাছে। তাই রহমতের ফেরেশতাই তার রূহ নিয়ে গেলো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৬)

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত থানবী (রহ.) বলেন, যদিও লোকটির যিমায় বান্দার হক ছিলো, তবুও যেহেতু সে ক্ষমা লাভের চেষ্টা সর্বাত্মকভাবে করেছিলো, তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি বান্দার হকের ব্যাপারে তাওবা করে এবং হক আদায়ের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, এরই মধ্যে যদি সে মারা যায়, আল্লাহ তার ওপর দয়া করবেন এবং হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্যভাবে খুশি করে দিবেন।

মোটকথা, ইজমালী তাওবা এবং তাফসীলী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয়টাই করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

# অতীত গুনাহর কথা ভূলে যাও

এ প্রসঙ্গে হ্যরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, তখন তোমরা এ দুই প্রতারের তাওবা করবে, তখন থেকে পেছনের গুনাহর কথা একেবারে ভূলে যাবে। যেসব গুনাহ থেকে তাওবা করেছো, পুনরায় সেগুলো স্বরণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অবমূল্যায়ন করা। কারণ, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তাওবা করলে তা তিনি কবুল করে নিবেন এবং গুনাহ মাফ করে দিবেন এমনকি আমলনামা থেকেও একেবারে বিলুপ্ত করে দিবেন।

এখন চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন অথচ তোমরা সেটা জপ করতে থাকলে এটা তো রহমতের অবমূল্যায়ন বরং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই নামান্তর। কেননা, ওগুলো স্বরণ করলে অনেক সময় বিপত্তি সৃষ্টি হয়। সূতরাং অতীত গুনাহ স্বরণ করে কী লাভ, বরং সৃষ্টিপট থেকে মুছে ফেলা।

## ু মনে ওঠলে ইসতেগকার পড়ো

মুহাঞ্চিক এবং গায়রে মুহাঞ্চিকের মাঝে পার্থক্য এটাই। গায়রে মুহাঞ্চিক অনেক সময় উন্টো নির্দেশনা দিয়ে বসে। আমার একজন বন্ধু ছিলোন— নেককার বন্ধু। সব সময় রোযা রাখতেন। নিরমিত ভাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এক পীর সাহেবের সঙ্গে তাঁর ইসলাহী সম্পর্ক ছিলো। একদিন বন্ধু আমাকে বললেন, তাহাজ্জুদ পড়তে ওঠলে অতীত-বর্তমানের সব গুনাহর কথা শ্বরণ করে খুব কাঁদের। কিন্তু আমাদের ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেছেন, এ পদ্ধতিটি সঠিক নয়। কারণ, তাওবা করার দ্বারা অতীত সকল গুনাহ গুধু মাফই হয় না বরং আমলনামা থেকেও মিটে যায়। এখন ওগুলো পুনরায় শ্বরণ করার অর্থ হলো, তুমি প্রমাণ করতে চাচ্ছো যে, ওই ভনাহগুলো এখনও রয়ে গেছে, মিটিয়ে দেয়া হয়নি। তাই শ্বরণ রাখার মাধ্যমে সেগুলো পুনরায় সতেজ করা হচ্ছে। এজন্য যে গুনাহ সম্পর্কে তাওবা করেছ, তা অন্তর থেকেও মুছে দাও। অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে পড়ে গেলেও মনে পড়ার জন্য ইসতেগফার করে নিবে।

### বর্তমান শোধরাও

চমংকার বলতে পারতেন ডা. আবদুল হাই (রহ.)। তিনি বলেন, তাওবা করার অতীতের চিন্তা মাধায় আনবে না। তাওবা করে এ আশা রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মাফ করে দিবেন।

তেমনি ভাবে আগামীতে কী হবে, না হবে এ জাতীয় চিন্তাও ছেড়ে দাও। ফিকির কর বর্তমানকে নিয়ে। বর্তমানকে কীভাবে শুদ্ধ করা যায়, সেই চিন্তা কর। বর্তমান কীভাবে ইবাদতের মধ্য দিয়ে এবং শুনাহ বর্জনের মধ্য দিয়ে কাটানো যায় সে চিন্তাতেই অস্থির থাক।

আমাদের অবস্থা হলো, আমরা অতীত নিয়ে পড়ে থাকি। ভাবতে থাকি, এত গুনাহ করে ফেললাম এখন কী হবে— ক্ষমা কীভাবে পাওয়া যাবে? এ কারণেই হতাশার অস্বচ্ছ কুয়াশা আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। যার কারণে বর্তমানটাও

এলোমেলো হয়ে যায়। তেমনিভাবে ভবিষ্যতের অহেতুক চিন্তায়ও আমরা কখনও নিমগু হয়ে পড়ি। বিমর্ষ মনে ভাবি, এখনই তাওবা করলে ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবো কি?

শেনো! এসব অতীত-ভবিষ্যত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। এখনকার বর্তমানও তো একটু পরে অতীত হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতটিও তো একটু পরে বর্তমান হয়ে যাচ্ছে। এজন্য সংশোধনের চিস্তা করবে তো বর্তমানকে নিয়ে করো। অতীত-ভবিষ্যত মাথায় গিজগিজ করতে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এটা শয়তানের পাতানো ফাঁদ। এ ফাঁদে পা দিয়ো না। 'আল্লাহ আমাদেরকে এ জাতীয় চিস্তা-চেতনা দান করুন। আমীন।'

عَنْ أَبِى قِلَابُهَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى قَالَ : إِنَّ اللّهَ لَسَّا لَعَنَ إِبْلِيْسَ سَنَلَهُ السَّهُ اللهُ لَسَّا لَعَنَ إِبْلِيْسَ سَنَلَهُ السَّطَرَةَ، فَالْطَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا أَخْرُجَ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيْهِ السُّرُوحُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَل : وَعِزَّتِي لَا أَحْجَبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَادَامَ الرُّوحُ فِي الْجُسَدِ

#### সর্বোন্তম যামানা

হযরত আবু কালাবাহ (রহ.) ছিলেন একজন বড় মাপের তাবেয়ী। হযরত আনাস (রাযি.) সহ বহু সাহাবীর সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন। উক্ত হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন, যদিও বর্ণনার সময় তিনি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন; কিন্তু আসলে এটি তাঁর নিজের কথা নয় বরং ক্রেটি হাদীস। তবে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বয়ান করার কারণ হলো সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন। অর্থাৎ— না জানি, হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতে গেলে কথা এদিক-সেদিক হয়ে যায় কিনা। যার কারণে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতিপাদ্য ব্যক্তিকে পরিণত হন কিনা। যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَذَّبَ عَلَىَّ مُتَعَيِّدًا فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (صَحِبْحُ الْبُخَارِي، كِتَابُ الْعِلْمِ)

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিখ্যারোপ করলো, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'

এত কঠিন বাণী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের অন্তথাণে গেঁথে গিয়েছিল বিধায় তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন খুব বেশি।

### হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবশয়ন করা উচিত

এক তাবেয়ী এক সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে, যখন তিনি আমাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন রক্তিম হয়ে যেতেন, মৃদু মূর্ছনায় কাঁপুনি শুরু হতো তাঁর। কারণ, না জানি কোনো ভূল বর্ণনা বলে ফেলি কিনা— এ ভয়ে তউস্থ্ থাকতেন তিনি। এ ঘটনা আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অনেক সময় আমরা খাম-খেয়ালীভাবে হাদীস বলে ফেলি। তাই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। শব্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিচিত না হওয়ার পূর্বে হাদীস বয়ান করা উচিত নয়।

যাক, উক্ত হাদীসে হযরত আবু কালাবাহ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিসকে অভিসম্পাত দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন, তখন সে অবকাশের প্রার্থনা করেছিলো, তারপর তাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা অবকাশ দিয়েছিলেন। তখন সে বলেছিলো, আপনার ইচ্জতের কসম! আমি মানুষের হদয়কে আচ্ছনু করে রাখবো, তার মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ইচ্জতের কসম! আমি তার থেকে তাওবার পর্দা ওঠাবো না, তার মৃত্যু পর্যন্ত।

### ইবলিস যদিও সত্য বলেছিলো, তবে

ইবলিস কেন অভিশপ্ত হলো? কারণ, সে আদম (আ.)কে সিজ্ঞদা করেনি। যুক্তির বিচারে ইবলিসের এ কাজটি একেবারে মন্দ বলা যাবে না। কারণ, ইবলিস হঠকারিতা না দেখিয়ে যদি তার কথাগুলো এভাবে বলতো যে, হে আল্লাহ। আমি মাটির এ পুতুলটিকে সিজ্ঞদা করবো কেন? এ কপাল তো আপনার জন্য, সুতরাং আমার সিজ্ঞদাও আপনারই জন্য হবে— এভাবে সে বললে যুক্তির বিচারে তার কথাটা সম্পূর্ণ মন্দ নয়।

হাঁা, দৃশ্যত যক্তির বিচারে কথাটা মন্দ না হলেও বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, যে সন্তার সামনে তাকে সিজদা করতে হয়, সেই সন্তাই নির্দেশ দিচ্ছেন এ মাটির পুতৃলকে সিজদা করার জন্য। সুতরাং ইবলিসের উচিত ছিলো, কোনো বাক্য ব্যয় না করার। এ নির্দেশের পর তার বৃদ্ধির ঘোড়াকে না দাবড়ানো উচিত ছিলো। মাটির এ পুতৃলটি সিজদাযোগ্য কিনা, এটা তো তার বিবেচ্য বিষয় ছিলো না। মাটির পুতৃলকে সিজ্বদা করার নির্দেশ তো তাঁরই, যিনি আসলেই সিজ্বদা পাওয়ার উপযুক্ত।

দেখুন, মানুষ তো বান্তবেই সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। এ কারণেই আখেরী উম্মতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কোনোভাবেই সিজদা করবে না। এতে বুঝা যায়, এটাই হলো আসল হুকুম। কিন্তু এরপরেও আল্লাহ যখন আদম (আ.)কে সিজদা করার জন্য বলেছেন, তখন শয়তানের উচিত ছিলো এক্ষেত্রে কোনো যুক্তি না খাটানোর। তবুও সে বৃদ্ধির ঘোড়া দৌড়াল– আর এটাই তার প্রকৃত ভূল।

### আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ

তার দ্বিতীয় ভুলটি ছিলো, সিজদা না করার কারণ হিসাবে সে একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ! এ কপাল তো আপনার জন্যই। বরং সে 'কারণ' হিসেবে বলেছিলো, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। আর আগুন উত্তম মাটি থেকে, তাই আমি সিজদা করবো না। পরিণামে আল্লাহ তাকে তার দরবার থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

## সে আল্লাহর কাছে সুযোগের প্রার্থনা করেছে

যখন তাকে দরবারে ইলাহী থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন সে সুযোগ প্রার্থনা করেছিলো এবং বলেছিলো-

'আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।' (সূরা আল-আরাফ : ১৪) অর্থাৎ– কিয়ামত পর্যন্ত যেন আমি জীবিত থাকতে পারি, সে সুযোগ দিন।

## শরতান বড় আরেফ ছিলো

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, ইবলিস আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতো। সে বহু বড় আরিফ বিল্লাহ ছিলো। কারণ, একদিকে সে বিতাড়িত হতে যাচ্ছে, আল্লাহর পযবের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কারণে জান্নাত থেকে চিরতরে বের হয়ে যাচ্ছে, অপর দিকে ঠিক আল্লাহর এ গোস্বার মুহূর্তেও সে প্রার্থনা করছে এবং নিজের অবকাশ ও সুযোগ নিশ্চিত করে নিয়েছে। কারণ, সে জানতো আল্লাহর গযব তাঁর রহমতের জন্য প্রতিবন্ধক নয়, তিনি গোস্বার কাছে পরাজিত হন না বরং গোস্বা অবস্থায়ও কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি দেন। তাই ইবলিস নিজের সুযোগটা চেয়ে নিয়েছে।

# মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকা দিতে থাকবো

ইবলিসের প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

'তোমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দি<mark>চ্ছি,</mark> কিয়ামত পর্যন্ত তুমি মরবে না।'

ইবলিস অবকাশ পেয়ে আল্লাহকে সম্বোধন করে বললো, 'হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, বনী আদমের শরীরে যতদিন প্রাণ থাকবে, ততদিন তার অন্তরে আমি জেঁকে থাকবো। বনী আদমের কারণে আমি আপনার দরবার থেকে বিতাড়িত হচ্ছি, তাই তাদেরকে আমি কুমন্ত্রণা দিবো, ধোঁকা দিবো, গুনাহর তাড়না তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলবো, গুনাহর উষ্ণ আহ্বানের সঙ্গে তাদেরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলবো– যতদিন তারা জীবিত থাকবে।

## মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাওবা কবুল করে যাবো

ইবলিসের উক্ত কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমিও আমার ইচ্ছতের কসম খেয়ে বলছি, বনী আদমের শরীরের যতদিন প্রাণ থাকবে, ততদিন আমিও তার জন্য তাওবার পথ উন্মুক্ত রাখবা। তুমি আমার ইচ্ছতের কসম খেয়ে বলছো, বনী আদমের আমৃত্যু তুমি কুমন্ত্রণা দিয়ে যাবে। শোনো! আমিও আমার ইচ্ছতের কসম খেয়ে বলছি, আমি তার জন্য তাওবার পথ বন্ধ করবো না। তুমি যদি বনী আদমের জন্য বিষ হও, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য বিষের প্রতিষেধকও দিয়ে দিলাম। তাহলো তাওবা। তোমার সকল কারসাজি, ছল-চাতুরি বনী আদমের মাত্র একবারের তাওবায় বিলীন হয়ে যাবে।

আল্লাহর উক্ত ঘোষণা মূলত মানুষের জন্য তাঁর ব্যাপক রহমত দানের ঘোষণা। মানুষের শক্তি-সামর্থ বহির্ভূত কোনো কিছু আল্লাহ দেন না। সূতরাং আল্লাহ ইবলিসকে অবকাশ দিয়েছেন— এর দ্বারা এটা মনে করা যাবে না যে, ইবলিসের মোকাবেলা করা তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ইবলিসকে পরাজিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাওবা হলো সর্বপ্রধান হাতিয়ার।

#### শয়তান একটি পরীকা

আসলে আল্লাহ শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, অবকাশ দিয়েছে, কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। কিন্তু এতটুকু ক্ষমতা দেননি যে, মানুষ তাকে কুপোকাত করতে পারবে না। কুরআন মাজীদে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

# إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا

'নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র নিতান্ত দুর্বল।'

এত দুর্বল যে, কেউ যদি তার সামনে বেঁকে বসতে পারে, তাহলে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শয়তান তাদের ওপরই বীরত্ব ও কর্তৃত্ব দেখায় যারা বুযদিল, হৃদয় প্রাচুর্যহীন এবং গুনাহর প্রতি উদাস ও উত্তেজনামুখর। তবে গুনাহর উষ্ণ-আহ্বানে যারা মাথা এলিয়ে দেয়, তাদের জন্যও আল্লাহ তাওবার ব্যবস্থা রেখেছেন। এ তাওবার ধাকাও অত্যন্ত জারালো, শয়তান এর সামনেও টিকে ওঠতে পারে না। কোনোভাবে গুনাহ করবে না— এমন দৃঢ়চেতা গুনাহ বর্জনকারীর দৃঢ়তা এবং গুনাহ হয়ে যায়— এমন দুর্বল মানুষের তাওবার সামনে শয়তানের ষড়য়য় একেবারে দুর্বল ও ভঙ্গর।

#### উত্তম তনাহগার হও

এজন্যই এক হাদীসে এসেছে, রাস্পুলাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

كُلُّكُمْ خُطًّا مُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيثَنَ النَّوَّالُونَ (ترمذى، باب صفة القيامة)

তোমাদের প্রত্যেকেই ভুল করে। এখানে خطاء শব্দের অর্থ বারবার ভুলকারী। সাধারণ ভুলকারী خاطی বলা হয়। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়ালো, তোমাদের প্রত্যেকেই বারবার ভুল করে, তবে এসব ভুলের জগতের বাসিন্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, ওই ব্যক্তি যে তাওবা করে।

এ হাদীসের মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোভ-লাভঘেরা এ পার্থিব জগতের মানুষ গুনাহর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাটাই স্বাভাবিক। তবে এ আকর্ষণ যেন তাকে গুনাহ পর্যন্ত না নিতে পারে। এজন্য গুনাহর হাতছানি যখন দেখবে, তখনই শক্ত হয়ে যাবে যে, না, গুনাহ করবো না। এরপরেও হয়ত গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তখন কাজ হলো বারবার তাওবা করবে। এখানে তথা 'তাওবাকারী' না বলে বলা হয়েছে তথা বারবার তাওবাকারী। বুঝা গোলো, একবার তাওবা করলে চলবে না, বরং যতবার গুনাহ হবে ততবার তাওবা করবে। এভাবে তাওবার আধিক্য বেশি হলে এর ধারালো শক্তি শয়তানকে দুর্বল ও কঙ্গণ করে ছাড়বে।

#### আল্লাহর রহমত একশ' ভাগ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : جُعَلَ اللّهُ الرُّحْمَةَ مِأَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدُهُ تَشِعَةٌ وَّتَشِعْنِسَ. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً أَوَ اجِدًا ذَالِكَ لَجُزْءٌ يَتَراحَمْ لِخَلَاتِقِ حَتَّى تَرْفَعَ لِدَابَّتِم حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْبَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ (صحبح مسلم، كتاب التوبة)

হযরত আবু হ্রায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা যে রহমত সৃষ্টি করেছেন, তা একশ' ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে মাত্র এক ভাগ রহমত এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যার কারণে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। যেমন পিতা ছেলেকে স্নেহ করে অথবা মা তার সম্ভানদেরকে ভালোক্কাসে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আন্তরিকতা দেখায়, ভাই বোনকে মমতা দেখায় কিংবা বন্ধু বন্ধুকে মহব্বত করে। মোটকথা দুনিয়ার সব রকম স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা শুধু ওই এক ভাগ রহমতেরই ফল। এমনকি এ কারণেই ঘোড়ার বাচ্চা যখন দুধ পান করতে আসে, তখন সে নিজের পা-টি আলগা করে দেয়। আর নিরানকাই রহমত আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এগুলো তিনি বান্দাদের ওপর আখেরাতে প্রকাশ ঘটাবেন।

#### এমন সন্তা থেকে নিরাশ হও কিভাবে?

আলোচ্য হাদীসটির মাধ্যমে রাস্লুল্লাহ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি অসাল্পাম আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের নিঃসীম বিশালতা বুঝাতে চেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আমাদের চেতনাকে শাণিত করেছেন যে, তোমরা এমন মহামহিম সন্তা থেকে নিরাশ হতে পার কিভাবে, যে সন্তা এমন অনবদ্য রহমত রেখে দিয়েছেন শুধু আমাদের পরকালীন জীবনের জন্যঃ অসীম রহমতের আধার যিনি সেই সন্তা সম্পর্কেও তোমাদের মনে এত নিরাশাঃ সুতরাং চিন্তা নয়, হতাশ নয়, বরং তাঁর অসীম রহমতকে তোমাদের দিকে টেনে আনো। আর এর পদ্ধতি হলো, তাওবা কর, ইসতেগফার কর, গুনাহগুলো ছেড়ে দাও, আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। যত বেশি এগুলো করবে, আল্লাহর রহমত ততোধিক গতিতে তোমাদের দিকে ছুটে আসবে।

## তথু আশা যথেষ্ট নয়

আল্লাহর অসীম রহমত থেকে ফায়দা নিতে পারে কেবল সে ব্যক্তি যে আসলে ফায়দাপ্রার্থী। কেউ যদি তাঁর রহমত থেকে ফায়দা নিতে চায়, জীবনটা গাফলতের চাদরে ঢেকে রাখে, আর কামনা করে যে, তিনি তো ক্ষমাশীল, দ্যাবান- তাহলে তার জন্য রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি:অসাল্লামের হাদীস তনে রাখুন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন-

যে নফসের কামনা-বাসনার পেছনে ছুটে বেড়ায় আর আল্লাহর কাছে আশাবাদী হয়— সে অক্ষম, অসফল। হাঁা, রহমতের আশা করার পাশাপাশি যে ব্যক্তি সেমতে কাজ করবে, চেষ্টা করবে, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহর রহমত তাকে আলিঙ্গন করবে।

#### বিশ্বয়কর একটি ঘটনা

এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)। তাঁর ভাষায়— একবার রাস্পুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে অতীত উন্মতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। লোকটি ছিলো জঘন্যতর গুনাহগার। পাপ-পঙ্কিলতায় থৈ থৈ করা জীবন ছিলো তার। একদিন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। মৃত্যুর পূর্বে সে পরিবারের কাছে একটি অসিয়ত করলো যে, আমার সম্পর্কে তো তোমরা জানো। জীবনটা গুনাহর সাগরে কাটিয়ে দিয়েছি। নেক আমল বলতে কিছু নেই বললেই চলে। এখন আমাকে ভয়ে ধরে শেছে। তাই এক কাজ করবে, আমি যখন মারা যাবো, তখন আমার লাশটা পুড়েছাই করে ফেলবে। ছাইগুলোকে আবার মিহি করে পিষে ফেলবে। তারপর সেগুলো এখানে-সেখানে বাতাসের তীব্রতার মাঝে এমনভাবে উড়িয়ে দিবে যে, যেই ছাইগুলো দূর-দূরান্তে চলে যায়। তোমাদেরকে এ জাতীয় অসিয়ত কেন করছি জানো? কারণ, যদি আল্লাহর হাতে আমি পড়ে যাই, তাহলে তিনি আমাকে এমন শান্তি দিবেন, যে শান্তি দুনিয়ার অন্য কেউ পাবে না। আমার গুনাহগুলোর অনিবার্য ফল তো এমনই হওয়া উচিত।

তারপর যখন সে মারা গেলো, পরিবারের লোকেরা তার অসিয়ত মতোই কাজ করলো। এতো ছিলো তার নির্বৃদ্ধিতা যে, সে ভেবেছিলো, এত দূর-দূরান্তে ছিটিয়ে থাকা ছাইগুলো আল্লাহ তাআলা হয়ত একসাথে করতে পারবেন না। তার এ ধারণাটা ছিলো সম্পূর্ণ ভূল। কারণ, এরপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন, ছাইগুলো একত্র হয়ে যাও এবং যেমন ছিলে, শরীর-প্রাণে পুনরায় তেমনি হয়ে যাও। ফলে সে জীবিত হয়ে গেলো। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার পরিবারকে এ জাতীয় অসিয়ত কেন করলেং সে উত্তর দিলো–

# خَشْبَتَكَ يَا رَبُّ

#### 'হে রব! আপনার ভয়ে।'

কারণ, জীবনে আমি অনেক গুনাহ করেছিলাম। ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আপনার আযাব আমাকে পাকড়াও করে নিবে। আর আপনার আযাব তো খুবই কঠিন। এ আযাবের ভয়ে আমি এমনটি করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার ভয়ে ভূমি এরূপ করেছিলে; তাহলে যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ)

একটু চিন্তা করুন, লোকটির অসিয়ত কত নির্বৃদ্ধিতাপূর্ণ ছিলো। বরং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার এ কাজটি ছিলো কুফরী কাজ। কারণ, তার ধারণা ছিলো, সে যদি আল্লাহর হাতে পড়ে যায়, তাহলে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন। নাউযুবিল্লাহ। এ ধরনের আকীদা তো কুফরী-শিরকী আকীদা। যেন তার ধারণা, আল্লাহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছাইগুলো এত দূর-দূরান্ত থেকে একত্র করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে উত্তর দিলো, এর কারণ ছিলো– আপনার তয়।

আর এ উত্তরেই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। কারণ, মূলত এ ব্যক্তি কৃত গুনাহত্তলোর ওপর অনুতপ্ত হয়েছিলো, লজ্জিত হয়েছিলো, মৃত্যুর পূর্বে এজন্য অনুশোচনাও প্রকাশ করেছিলো। তাই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

উক্ত ঘটনাটি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি অসাল্লাম কেন বর্ণনা করলেন? এটি বর্ণনার দ্বারা তিনি উত্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রহমত বান্দার কাছে তথু একটা জিনিস দাবি করে। তাহলো, কৃত গুনাহের ওপর নির্ভেজাল অনুশোচনা প্রকাশ করবে, অনুতপ্ত হবে, লজ্জিত হবে, তাওবা করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক অর্থে কৃত গুনাহগুলোর ওপর লচ্ছিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে তিনি দয়া করে মাফ করে দিন। আমীন।

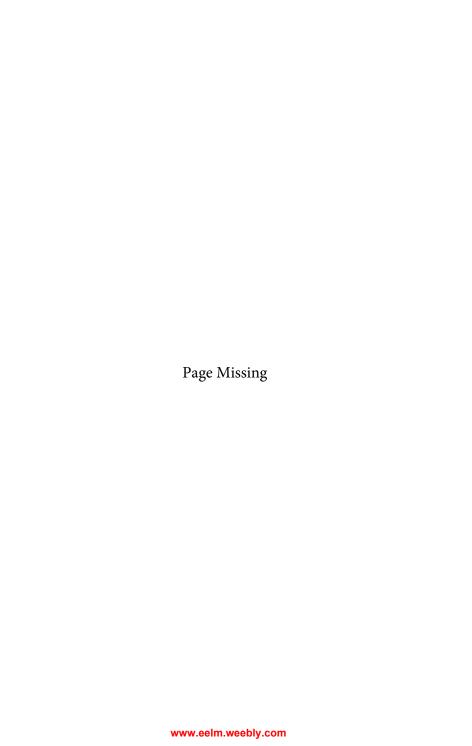

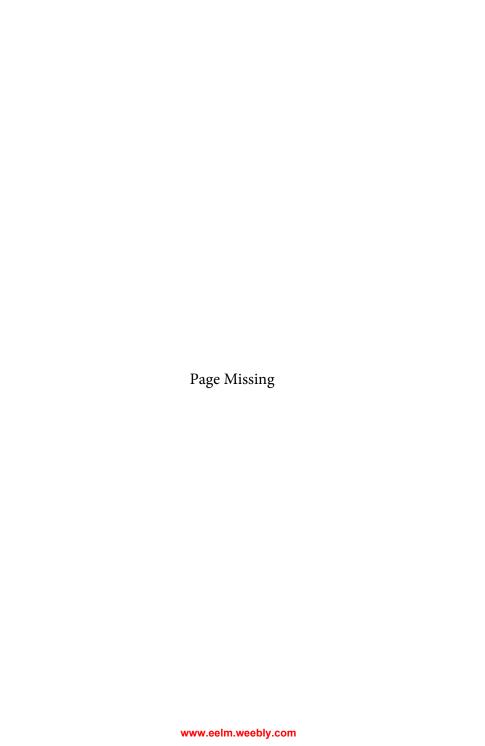



"वर्जमात मान्स विश्वित शांण विश्वस्त १ए पर्हाइ। यात्र वात्रत्। मित्रं वाधाणेल जात्रा जाक स्केन्ट्ज त्राकि नय। जिल्लाम नय वत्र जलत्वत्र वाज्या त्यत्य वास्तव वाधाणे वत्न पिलाम। এत्य जलत्वत्र विजि वापा हॉंडाइॅडिट्ज ताता हायपा तिहै। এवारे हाथ-वान भूति ईपलित वात्रात्र हिची वात्रन त्य, विश्वते मात्रात्राष्ट्र जालाहेहि क्यामात्रात्मत्र विजि सात्मावामा विवात्मत्र मित्रात्मात्मत्र मत्जा वानिष्टि जाहत्न वास्तव विवयपि पिवात्मात्मत्र मत्जा वान्ममित्य क्रेत्व।"

# দর্মদ শরীফের ফ্যীলত

اَلْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِبْنُهُ وَنَسْتَغِبْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَبْهِ
وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّتَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَتَهَدِهِ اللهُ فَلَا مُن مَنْ يَسَلِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَن يُصَلِمُ اللهُ وَحَدَهُ لَاشَوْلِكَ لَهُ مُضِلَّلَ لَهُ وَمَن يُصَلِمُ اللهُ وَحَدَهُ لَا مَعِمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَاسْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَاسْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللّهُ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِمُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم فَا اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم فَا اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم فَا اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ اللهُ الرَّحْمُن الرَّحِيم اللهُ ال

تُعَدُّودُ بِاللَّهُ وَمُلَاكِّكُ مُنْ مُسْلِطُهُ الرَجِيمِ ، بِسَمِ اللَّهِ الرَحْمَقِ الرَحِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَاكِّكُ مَنْ أُمُنُوا صَلَّوانَ عَلَى النَّبِيِّ - يِنَايَّهُا الَّذِيثَنَ أُمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

#### হামদ ও সালাতের পর!

-क्राधान आक्रीत आद्वार जायाना वरनरहन إِنَّ اللَّهَ وَمُلاَثِكَتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ بِأُ اَيَّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وُسُلِّمُوا تَسْلِبْهًا

আল্লাহ নবীর প্রতি দর্মদ পাঠ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য দর্মদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য দর্মদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহ্যাব : ৫৬)

হাদীস শরীফে এসেছে। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَحْسَبُ الْمُوْمِنُ مِنَ الْبُخْلِ اذِّا ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ

(كتاب الزهد لابن مبارك: ٣٦٣)

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন আলোচ্য আয়াত নাথিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, এ আয়াতে আমাদেরকে দু'টি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে— সালাম ও দরদ। সালাম কিভাবে দিতে হয়, এটা আমরা জানি। কিন্তু আপনার ওপর দরদ পাঠ করার পদ্ধতি তো আমরা জানি না। এটা কিভাবে করতে হয়। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমরা এভাবে দরদ পাঠ করবে—

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ। আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দর্মদ পাঠান।'

এ বাক্যের মাধ্যমে বান্দার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেন সে মনে করে, আমার যোগ্যতা-ইবা কতটুকু যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দর্মদ পড়বো। তাই নিজের অক্ষমতা সর্বপ্রথম স্বীকার করে নিচ্ছি এবং এ প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আপনি রাস্ল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্মদ প্রেরণ করুন।

# রাস্বুল্লাহ (সা.) শান সম্পর্কে সবচে' ভালো জ্ঞানেন কেঃ

কবি গালিব যদিও চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে এমন সব কবিতা বলতেন, হতে পারে আল্লাহ তাঁকে এজন্য মাফ করে দিবেন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে তাঁর একটি চমৎকার কবিতা রয়েছে–

# غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتم کاں دات پاك مرتبہ دان محمد است (صلی اللہ علیہ وسلم)

'গালিব রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, আমরা প্রশংসাকে যত ফেনায়িত করি না কেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপ্রহের মোকাবিলায় তা দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। এটা ওধু আল্লাহ তাআলার পক্ষে সম্ভব। কারণ, আল্লাহই সবচে' বেশি জানেন, তাঁর রাস্লের অনুপম ওণ ও মর্যাদা সম্পর্কে। তাই আমরা দর্মদের মাধ্যমে বিষয়টি তাঁর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। হে আল্লাহ। আপনিই মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দর্মদ প্রেরণ করুন।

## শতভাগ নিশ্চিত কবুলযোগ্য দু'আ

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দু'আ নেই থে, কবুল হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে। বুকে হাত দিয়ে কেউই এ দাবি করতে পারবে না যে, তার দু'আ নিশ্চিত কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু দরদ শরীফ এমন এক দু'আ, যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশও নেই। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ মানুষের দর্মদের পূর্বেই দর্মদ পাঠান। সূতরাং তা তো কবুল হয়েছেই। সূতরাং কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সুযোগ তো আর নেই।

### দু'আ করার আদব

তাই বুযুর্গানে দ্বীন আমাদেরকে দু'আ করার আদব শিখিয়েছেন। যখন তোমরা কোনো উদ্দেশ্য প্রণের জন্য দু'আ করবে, তখন দু'আর শুরুতে ও শেষে দর্মদ পড়ে নিবে। কারণ, দর্মদ কবুল হয়, এটা নিশ্চিত। আর আল্লাহর শান এটা নয় য়ে, আগে ও পরে কবুল হবে, মাঝখানের দু'আ কবুল হবে না। তাই দু'আর আদব হলো, প্রথমে আল্লাহর হামদ-সানা, তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দর্মদ, এরপর নিজের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দু'আ করা।

## দর্মদ পাঠের সাওয়াব

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর একবার দর্মদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত নাযিল করবেন দশবার। অন্য হাদীসে এসেছে, দর্মদ পাঠকারীর দশটি গুনাহ মাফ হয়, দশটি স্তর উন্নীত হয়। (নাসায়ী শরীফ)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বলেন, একবার রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনপদ থেকে বের হয়ে খেজুর বাগানে ঢুকলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথার প্রয়োজন ছিলো, তাই আমি অপেক্ষারত হয়ে বসে থাকলাম। কিন্তু তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি বিচলিত হলাম— রাস্লের প্রাণ উড়ে যায়নি তৌ! তাই তাঁর হাত নাড়িয়ে দেখতে চাইলাম। এভাবে অনেক সময় পার হয়ে গেলো। অবশেষে তিনি সিজদা থেকে ওঠলেন এবং দীপ্তিময় একটা ঝলক তাঁর চেহারায় খেলা করে গেলো। আমি বলে ওঠলাম, হে আল্লাহর রাস্ল! আজ আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করেছেন, গা ইতোপূর্বে আমরা আর দেখিনি। এমনকি আমি বিচলিত হয়েছি যে, আপনার গাণ চলে যায়নি তো! এ দীর্ঘ সিজদার কারণ কিঃ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এর কারণ হলো, জিবরাঈল (আ.) এসেছেন এবং আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। যে আমাকে সালাম পাঠাবে, আল্লাহ তাকে সালাম পাঠাবেন। এরই কৃতজ্ঞতায় আমি আজ সিজদার মাধ্যমে তাঁর দরবারে নেতিয়ে পড়েছি।

# ফ্যীলতসমূহের নির্যাস

দর্মদের মধ্যে যিকির রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুতজ্ঞতা প্রকাশ রয়েছে, রয়েছে দু'আর ফ্যীলত। অসংখ্য ফ্যীলতের এক মিলনস্থলের নাম হলো দর্মদ শরীফ। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে এসব ফ্যীলত লুফে নিবে না, সে কুপণই বটে। যেমন হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তি কুপণই।

## যে ব্যক্তি দর্মদ পাঠ করে না

একবারের ঘটনা। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বৃতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে আসলেন। মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বলে ওঠলেন, আমীন। দিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখনও বললেন, আমীন। খুতবা শেষে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি যেইমাত্র মিম্বরে পা রেখেছি, তখনই জিবরাঈল (আ.) আসলেন। তিনটি দু'আ করলেন। প্রতিটি দু'আর পর আমি বলেছি, আমীন। মূলত এগুলো দু'আ ছিলো না, ছিলো বদদু'আ।

একটু ভাবুন, মসজিদে নববীর মতো পবিত্র স্থানে, সম্ভবত জুমুআর দিনে, ষে দিনটি হলো, দু'আ কবুলের দিন, দু'আ করলেন জিবরাঈল (আ.) আর 'আমীন' বললেন স্বয়ং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতগুলো বিষয় যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে দু'আ কবুল যে হয়েছে, এর মধ্যে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে।

তারপর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম দু'আটি ছিলো এই- ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথচ খেদমত করে গুনাহ মাফ ও জান্লাত লাভে ধন্য হতে পারলো না।

দ্বিতীয় বদদু'আ ছিলো, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে পূর্ণ একটি রমযান অতিবাহিত করলো, অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারলো না। যেহেতু রমযান মাসে, মহান আল্লাহ গুনাহ মাফের জন্য খুঁজে খুঁজে নেন।

তৃতীয় বদদু'আ হলো, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে আমার নাম শুনেছে, অথচ আমার ওপর দর্মদ পাঠ করলো না।

এ হলো, দর্মদ শরীফ না পড়ার পরিণতি। তাই নবীজী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসার সঙ্গে সঙ্গে দর্মদ পড়ে নিবেন।

(আত-তারিখুল কবীর, ইমাম বুখারী রচিত ৭/২২০)

### সংক্ষিপ্ত দত্মদ শরীফ

পূর্ণাঙ্গ দর্মদ তো হলো, দর্মদে ইবরাহীমী। যে দর্মদ নামায়ে পড়া হয়। যদিও দর্মদের ভাষা কেবল এটাই নয়, তবুও উলামায়ে কেরাম সবাই ঐক্যমত যে, দর্মদে ইবরাহীমী হলো, সর্বোত্তম দর্মদ। কেননা, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকেও এ দর্মদ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু দর্মদে ইবরাহীমী পুরাটা বারবার পড়া একটু কষ্টকর, তাই সংক্ষিপ্ত দর্মদ নির্মান ক্রাটা বারবার পড়া একটু ক্রকর, তাই সংক্ষিপ্ত দর্মদ ভি পড়ার অনুমতি অবশ্য রয়েছে। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও দর্মদ ও সালাম উভয়টাই এতে রয়েছে, তাই রাস্লুল্লাহর নাম শোনায় কমপক্ষে এতটুকু যে পড়বে, সেও ফ্রীলতের অধিকারী হবে।

# তথবা তথু صلعم ভায়েয নেই

অনেকে রাস্লের নামের পর দরদ লিখতে অলসতা দেখায় কিংবা সময় বেশি লাগবে অথবা কালি ফুরিয়ে যাবে মনে করে صلع এর ছলে صلع অথবা তথু লিখে দেয়। পার্থিব কাজের বেলায় সংক্ষিপ্তকরণের ডিগু নেই, সংক্ষিপ্ততার সকল চিন্তা তথু রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দামের বেলায় আসে। হতভাগা অথবা কৃপণ না হলে এরপ করতে পারে না। কী এমন সমস্যা ছিলো شَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### দর্মদ শরীক লেখার ফায়দা

হাদীস শরীফে এসেছে, মুখে একবার দর্মদ পাঠ করলেন, আল্লাহর দশটি দংমত পাওয়া যায়, দশটি নেকীর অধিকারী হয় এবং তার আমলনামায় দশটি ওশাহ মাফের কথা লিপিবদ্ধ হয়। আর দর্মদ লিখলেন যতদিন পর্যন্ত লেখাটি খাকবে, ততদিন ওই ব্যক্তির ওপর ফেরেশতারা অব্যাহতভাবে দর্মদ পাঠ করবেন এবং যে ব্যক্তি এ লেখা পড়বে, তার সাওয়াবও লিপিবদ্ধকারী পাবে। খাতএব, দর্মদের মাঝে সংক্ষিপ্ত করা উচিত নয়।

## মুহাদ্দিসগণ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা

ইলমে হাদীস ও সীরাতুনুবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চর্চার ফাযায়েল উল্লেখ করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণী বার বার দরদ শরীফ পাঠের তাওফীক লাভে ধন্য হয়। কেননা, ইলম চর্চা করতে গিয়ে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম তাদের সামনে বার বার আসে, আর প্রতিবারই ক্রিটি পড়ে। এজন্যই বলা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ আল্লাহর সবচে' নৈকট্যপ্রাপ্ত বালা। যেহেতু অধিক হারে দরদ পাঠের সৌভাগ্য তাঁদেরই হয়। এতই ফ্রালত এ দরদ শরীফের। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাওফীক দান কর্মন। আমীন।

### কেরেশতাগণ রহমতের প্রার্থনা করে

عَنْ عَامِرِ بْنِ دَبِيْعَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ دَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٌ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْسَلَاَيِّكَةُ فَلْيَعُلْ عَبْدٌ مِنْ ذَالِكَ اَوْ لِيثَكْنُرُ (ابن ماجة، باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم)

হযরত আমির ইবনে রাবীআ (রাযি.) বলেছেন, আমি রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরদ পাঠ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দু'আ পড়তে থাকে। যার ইচ্ছা ফেরেশতাদের রহমত নিতে পার, বেশি পার, কমও পার।

# দশবার রহমত, দশবার শান্তি বর্ষণ

وَعَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وسلم)

أمّا يُرْضِيْكَ بَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ
عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمَتُ عَلَيْهِ عَشْرًا (سنن عَلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم)

আবু তালহা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, যে অবস্থায় তাঁর চেহারায় আনন্দের আভা দেখা যাচ্ছিলো। এসেই বললেন, জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসেছিলেন। বলে গেলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনার সমুষ্টির জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি একবার আপনার ওপর দর্মদ পড়লে, আমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করবো দশবার। আর একবার সালাম পেশ করলে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম পেশ করবো।

# দরদ পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْهِ مَلَاَتِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ ٱُمَّتِى السَّلَامُ (سنن النسائى، باب السلام على النبى صلى الله عليه وسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাথি.) বলেছেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায়। কোনো বান্দা যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে, তখন সেসব ফেরেশতা তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়।

অপর হাদীসে এসেছে, 'বান্দা যখন রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দর্মদ পাঠ করে, পাঠকারীর নামসহ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা পেশ করা হয়। বলা হয়, আপনার উন্মতের অমুকের ছেলে অমুক আপনার খেদমতে দর্মদের হাদিয়া পেশ করেছে।'

একেই বলে সৌভাগ্য। স্বয়ং নবীন্ধী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নাম পৌছে যাওয়ার মত সৌভাগ্য আর কী হতে পারে।

(कानयुन উन्मान २२১৮)

#### আমি নিজেই দক্ষদ ওনি

অপর একটি হাদীসে রয়েছে, রাস্বুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার কোনো উন্মত দূর-দূরান্তে অবস্থান করা সন্ত্বেও আমার প্রতি দরদ প্রেরণ করে, তখন ফেরেশতাগণ তা আমার নিকট পৌছিয়ে দেয়। আর যখন আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দরদ পাঠ করে এবং বলে السَّكَرُ وَالسَّكَرُ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَرَ وَالسَّكَ وَالْمَالِكُ وَالسَّكَ وَالْمَالِكُ وَالسَّكَ وَالْمَالِكُ وَالسَّكَ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالسَّكَ وَالْمَالِكُ وَالسَّلَاكُ وَالْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِلْمَالِكُ وَلِل

# দুঃখ ও মুসীবতের সময় দর্মদ শরীফ পাঠ করা

ডা. আবদুল হাই (রহ.) একবার বলেছেন, কেউ দুঃখ, বেদনা ও নিরানন্দে ক্লিষ্ট হলে এর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ তো অবশ্যই করবে। তবে পাশাপাশি একটি কাজও করবে। বেশি বেশি করে দরদ পড়তে থাকবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সংশ্রিষ্ট মুসীবত দূর করে দিবেন।

# রাস্পুলাহ (সা.)-এর দু'আ পাবে যেভাবে

নবীজী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মন্থন করলে পাওয়া যায়, কোনো ব্যক্তি তাঁর সমীপে হাদিয়া পেশ করলে তিনি চেষ্টা করতেন তাকে তার চেয়ে উত্তম হাদিয়া পেশ করার। এর মাধ্যমে পেশকৃত হাদিয়ার প্রতিদান দিয়ে দেয়া ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। আমলটি তিনি আজীবন করেছেন। আমাদের পাঠকৃত দরুদ শরীফও মূলত এক প্রকার হাদিয়া, যা আমরা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করি। আর হাদিয়ার প্রতিদানে আরও উত্তম হাদিয়া দেয়া যেহেতু তাঁর স্বভাব ছিলো, সুতরাং যখনই দর্মদ পাঠকারী উন্মতের নামসহ তাঁর দরবারে পেশ করা হবে, তখনি এর চেয়ে উত্তম হাদিয়া তিনি দিবেন- এটাই স্বাভাবিক। আর প্রতিদানসূল্ভ এ হাদিয়ার পদ্ধতি হবে এটাই যে, তিনি ওই ব্যক্তির জন্য দু'আ করেন। তার দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি, তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু মনের আকৃতি তো হলো, তাঁর কাছে দু'আ চাওয়ার। কিন্তু সেটা কি সম্ভবঃ হাঁা, সম্ব। আর তাহলো, অধিকহারে দর্মদ পাঠ করবে। এর উসিলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর অংশীদার হবে এবং সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। এ কারণেই অনেক বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, অসুস্থ হলে দর্মদ পাঠ শুরু করে দিতেন। তাই দিনে কমপক্ষে একশ' বার দর্মদ পাঠ করা উচিত। দর্মদে ইবরাহীমী পড়তে পারলে বেশি ভালো।

অন্যথায় নিম্নের দর্মদটিও পড়া যেতে পারে--

### দর্মদ শরীফের ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে

#### মনগড়া দক্ষদ প্রসঙ্গে

রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন ধরনের দরদ শরীফ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণিত। এরপরেও মানুষ নিত্য নতুন দর্মদের সন্ধানে থাকে। দর্মদে তাজ, দর্মদে লাকী ইত্যাদিসহ আরও কত বিচিত্রময় নামের দর্মদ আমাদের মাঝে সমাজে প্রচলিত। এগুলো সব মনগড়া বর্ণনার চমকদার পসরা। এসব মনগড়া দর্মদের কোনো কোনোটিতে এমন সব শব্দও রয়েছে, যেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিরকপূর্ণও। তাই এসব মনগড়া দর্মদের ফযীলত যত ঝলমলেই হোক না কেন, এগুলো পরিহার করা উচিত এবং গুধু সেসব দর্মদ পড়া উচিত, যেগুলো রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে সংকলিত। এ কারণেই উচিত হলো, হয়রত থানবী (রহ.)-এর 'যাদুস সাঈদ' নামক দর্মদের কিতাবটি সকলেরই ঘরে রাখা এবং এ অনুযায়ী আমল করা।

# প্রিয়নবী (সা.)-এর পাদুকাষ্যের নকণা এবং ফ্যীলড

থানবী (রহ.)-এর উক্ত পৃস্তিকাতে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা অত্যন্ত ফলদায়ক। বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। তাহলো, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মুবারকের নকশা। কঠিন বিপদ মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি নকশাটি বুকের ওপর রাখলে এর বরকতে আল্লাহ ওই ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেন। তাই কিতাবটি সকলের কাছে থাকা উচিত। অনুরপভাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর 'ফাযায়েলে দর্মদরীফ' নামকক পৃস্তিকাটিও প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন।

#### দত্মদ শরীফের বিধান

উন্মতের উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত সমর্থিত বক্তব্য হলো জীবনে একবার দর্মদ পড়া প্রত্যেকের দায়িত্ব। এটি ফরযে আইন। নামায, রোযা যেমন ফরয, তেমনি জীবনে একবার দর্মদ পাঠ করাও ফরয। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَنْكِكَتَهُ بُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ بِنَا ٱبَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا صَلَّوَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْتُنَا

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দক্ষদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরাও তার উপর দক্ষদ ও যথাযথভাবে সালাম পাঠাও।'

আর যদি এক মজলিসে বার বার দর্মদ পড়া হয় বা শোনা হয়, তবে একবার পড়া ওয়াজিব। না পড়লে গুনাহগার হবে। অবশ্য বার বার পড়া উত্তম। বার বার না পড়লে কোনো ক্ষতি নেই।

#### ওয়ান্তিব এবং ফরযের মধ্যে পার্থক্য

আমলের দিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টির ওপরই আমল করা আবশ্যক। যেমনিভাবে ফরয ত্যাগকারী গুনাহগার হয়, অনুরূপভাবে ওয়াজিব ত্যাগকারীও। তবে উভয়ের মাঝে গুধু এতটুকু পার্থক্য যে, ফরয অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি বলেন নামায বলতে কোনো কিছু নেই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে অথবা রোযাকে অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না ঠিক; কিন্তু কঠিন গুনাহগার হিসাবে অবশাই সাব্যস্ত হবে। আর তাকে বলা হবে, সে ফাসিক। যেমন কোনো ব্যক্তি বিতর নামাযকে অস্বীকার করলে কাফের হবে না ঠিক, তবে ফাসেক অবশাই হবে।

### প্রতিবারই দক্ষদ শরীক পড়া উচিত

এক মজলিসে রাস্পুপ্নাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা একাধিকবার পড়া হলে, ওধু একবার দরদ শরীফ পড়া ওয়াজিব; প্রতিবার নয়। এ হলো, ইসলামের বিধান। তবে একজন মুসলমানের ঈমান কী দাবি করে? তার ঈমানের দাবি হলো, যতবার তার আলোচনা আসবে, ততবার দরদ পড়বে। এমনকি সংক্ষেপে مَلْكُ عَلَيْم وَسَلَّمُ عَلَيْم وَسَلَّمُ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ عَلَيْم وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ وَسَلَّمٌ عَلَيْم وَسَلَّمٌ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْعَالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْ

# অযুর সময় দক্রদ শরীফ পড়া

এমন কিছু সময় রয়েছে, যখন দর্মদ শরীক পড়া মুস্তাহাব। যেমন, অযুর সময় একবার দর্মদ পড়া মুস্তাহাব। বার বার পড়া সাওয়াব পাবে। তাই বার বারই পড়া ভালো। একজন মুসলমান যতক্ষণ অযু করবে, ততক্ষণ দর্মদ পাঠ করবে— এটাই হওয়া উচিত। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, অযু চলাকালীন দর্মদ পড়া মুস্তাহাব।

### প্যারালাইসিস হলে দর্মদ পড়া

হাদীস শরীফে এসেছে, কারো হাত-পা অবশ হয়ে গেলে এবং হাত-পায়ের অনুভূতি শক্তি চলে গেলে অর্থাৎ প্যারালাইসিস হলে সে যেন আমার প্রতি দর্মদ পড়তে থাকে।

এ জাতীয় দর্মদ রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ার কথা কেন বলেছেন? হতে পারে এটা এক প্রকার চিকিৎসা। আল্লাহর রহমত সঙ্গী হলে দর্মদ শরীফের বরকতে এ রোগ নিরাময়ও হতে পারে। আমি বলবো, চিকিৎসা হোক বা না হোক, কিন্তু দর্মদ পাঠের একটা পর্যাপ্ত সুযোগ তো হলো, সুতরাং গনীমত মনে করে সুযোগকে কাজে লাগাও। একজন মুসলমানের কাছে কাম্য মূলত এটাই।

# মসজিদে প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় দর্মদ পাঠ করা

এই দুই সময়ে দর্জদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। মসজিদে প্রবেশ করার সময়—
اللهُمُ انْتَ لَى اَبْرُابُ رَحْمَتِك বলা সুনাত। আর বের হওয়ার সময়
اللهُمُ اِنَّى اَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِك পড়া সুনাত। উভয় দু'আর সদ্দে এবং
দর্জদ মিলিয়ে নেয়ার কথাও বিশুদ্ধ বর্ণনাতে এসেছে। সুতরাং মসজিদে প্রবেশের
সময় এভাবে দু'আ পড়বে—

بِشْم اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دَسُوْلِ اللَّهِ، ٱللَّهُمَّ افْتَعْ لِي ٱبْوَابَ دَحْمَتِك

আর বের হওয়ার সময় পড়বে এভাবে-

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَا أَوُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلَكَ مِنْ فَضلِكَ

### বিশ্বয়কর হেকমত

রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উক্ত দু'আ দু'টি শিক্ষা দিয়েছেন। মসজিদে প্রবেশের সময় কামনা করবে 'রহমত'। আর বের হওয়ার সময় কামনা করবে 'ফযল'। দু'আ দু'টির মর্মার্থ এটাই। উলামায়ে কেরাম এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কুরআন-হাদীসে সাধারণত 'রহমত' শুলটি এসেছে, আখেরাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে। পক্ষান্তরে 'ফযল' শব্দটি এসেছে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে। এজন্যই কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তথা আখিরাতের পথে পাড়ি জমালে তার জন্য দু'আ করা হয়নরাহিমান্তরান্থ কিংবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর দুনিয়ার নেয়ামতরাজির যেমন টাকা-পয়সা, ব্যবসা-চাকুরি, ঘর-বাড়ি ইত্যাদিকে বলা হয় ফয়লুল্লাহ। অতএব মসজিদে প্রবেশের সময় রহমতের জন্য দু'আ করার অর্থ হলো, হে আল্লাহ! আখেরাতের নেয়ামতসমূহের দরজা আমার জন্য উত্মুক্ত করে দিন এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর ইবাদত, যিকির ইত্যাদিতে মশগুল থাকার তাওফীক দান কর্মন। যেন এর মাধ্যমে আপনার রহমতের দরজা উন্যোচিত হয় এবং আখেরাতের নেয়ামতসমূহের অধিকারী হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে বের হওয়ার সময় 'ফযল' এর জন্য দু'আ করার অর্থ হলো, একজন মানুষ সাধারণত মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘর-বাড়ি, চাকুরি-বাকরি কিংবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে যায়। অতএব তখন এ দু'আ করার মর্মার্থ হলো, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের প্রার্থনা করা।

একটু ভাবুন। যদি এ দু'টি মাত্র দু'আ আল্লাহ কবুল করে নেন, তাহলে তার আর কোন জিনিস প্রয়োজন থাকে? আথেরাতের রহমত, দুনিয়ার ফযল ভাগ্যে জুটে যাওয়ার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? এমন তাৎপর্যপূর্ব দু'আ যখন করবে, তখন এর শুরুতে দর্মদ শরীফ পড়ে নিবে। কেননা, দর্মদ তো আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। আর দর্মদের সঙ্গে এ দু'আ দু'টিও কবুল হবে—এটাই যুক্তিযুক্ত। এ দু'আদ্বয় কবুল হলে নিশ্চয় তার সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। এরপর আর কী চাই।

# গুরুত্বপূর্ণ কথার পূর্বে দর্নদ শরীফ পড়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ কথা বা কাজের গুরুতে হামদ ও সানা পড়ে নিবে। তারপর আমার প্রতি দরদ পাঠিয়ে দিবে।' এজন্যই দেখা যায়, যে কোনো আলোচনার শুরুতে উলামায়ে কেরাম সাধারণত এ হাদীসের ওপর আমল করেন। একান্ত সময় যদি কম হয়, তাহলেও কমপক্ষে একং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্ত আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরদ পাঠাচ্ছি।' এতটুকু পড়ে নেন অথবা অনেক সময় ঠানি তিন্তি দরদ পাঠাচ্ছি।' এতটুকু পড়ে নেন অথবা অনেক সময় তিন্তি দরদের একটা পদ্ধতি। তথু ওয়াজ কিংবা আলোচনার শুরুতে নয়; বরং প্রত্যেক শুরুত্বপূর্ণ কথা ও কাজের শুরুতেই দরদ পড়া চাই। আমাদের মাঝে তথু ওয়াজ-নসীহতের শুরুতে এর প্রচলন আছে। আর সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিলো, যে কোনো কাজের শুরুতে এমনকি বেচাকেনা, লেনদেন ও বিবাহ প্রস্তাবের শুরুতেও তাঁরা এর ওপর আমল করতেন। আরবদের মাঝে এখনও এর ছিটেফোটা দৃষ্টান্ত বুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এ সুন্নাত অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুন্নাতটি এখন পুনজীবিত করা জরুরী।

### ক্রোধ সংবরণে দর্মদ শরীফ

আমাদের মাঝে অবশ্য এর প্রচলন নেই। আরবদের মাঝে আছে। দু' ব্যক্তিকে ঝগড়ায় লিপ্ত দেখলে তৃতীয় ব্যক্তি বলে ওঠে حَسَلٌ عَسَى السَّبِيّ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দর্মদ পড়'। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়ারত ব্যক্তির কোনো একজন কিংবা উভয়জন দর্মদ পড়া শুরু করে। এতে উভয়ে রাগ পড়ে যায় এবং ঝগড়াও মিটমাট হয়ে যায়। মূলত এটাই হলো, উলামায়ে কেরামের শিক্ষা। দর্মদ পাঠে গোস্বা চলে যাওয়ার কথা উলামায়ে কেরাম অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন। তাই এর ওপর আমল করা প্রয়োজন।

# শোয়ার পূর্বে দরদ পড়া

উলামায়ে কেরাম আরো বলেছেন, শোয়ার পূর্বে মাসনূন দু'আগুলো পড়বে, এরপর ঘুম আসা পর্যন্ত দরদ পড়তে থাকবে। আসলে এ কাজটি তেমন কঠিন নয়। একটু মনোযোগ দিলেই হয়। এর মাধ্যমে মানুষ শেষ কাজটি একটি উত্তম জিনিসের মাধ্যমে করার সুযোগ পায়। এ সুযোগ কাজে লাগানো উচিত।

## প্রতিদিন তিনশ' বার দর্মদ পাঠ করা

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং আরো কোনো বুযুর্গ এর ওপর আমল করেছেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) তাঁর মুরীদদেরকেও এর শিক্ষা





করা তো আযব সাহসিকতার পরিচয়। কারণ, আমরা কোথায় আর **ডিনি** কোথায়? যিয়ারত যদি হয়েও যায়, তাহলে তাঁর মর্যাদা, অবস্থান, আদব ও হক কিভাবে আদায় করবো? তাই স্বতক্ষৃর্তভাবে নিজে এত বড় সৌভাগ্যের আশা না করা উচিত। এ কারণে আমিও এত বড় তামান্না করতে পারি না। তবে হাঁ। আল্লাহ যদি দয়া করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর রাসৃত্ত সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভে আমাদেরকে ধন্য করলে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা। খোদাপ্রদন্তী প্রাপ্তির মাঝে আদব রক্ষা করার তাওফীকও 'ইনশাআল্লাহ' হয়ে যাবে।

# -হ্যরত মুফতী সাহেব (রহ্.) এবং পবিত্র রওজার যিয়ারত

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) যখন পবিত্র রওজার যিয়ারতে যেতেন, তখন রওজার একেবারে রনিকটে যেতেন না। বরং সব সময় তিনি রওজার নিকটবর্তী যে খুঁটিটি আছে সেখানে কেউ দাঁড়ালে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এ প্রসঙ্গে একদিন তিনি নিজেই বলেন, একদিন মনে মনে ভাবলাম, হয়তোবা আমি কঠিন হাদয়ের মানুষ। অন্যথায় রওজার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন। এই যে আল্লাহর বান্দারা রওজার একেবারে জালি ছুঁয়ে ধরার চেষ্টা করছে, আমি এ ধরনের কিছু করি না কেন। রওজার যত কাছে যাওয়া যায় ততই তো সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কী করবাে, আমার কদম যে ওঠতে চায় না। উক্ত চিন্তা যখনই আমার অন্তরে আসে, তখনই এই অনুভৃতিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি য়ে, পবিত্র রওজা থেকে যেন আওয়াজ আসছে—

'একথা মানুষের কর্ণ কুহরে পৌছিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত্ত সমূহের ওপর আমল করে, সে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আমার নিকটেই আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের কোনো তোয়াক্কা করে না, তার অবস্থান একেবারে কাছে হোক কিংবা দূরে প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে উভয়টিই সমান।'

উক্ত অনুভূতির মাঝে যেহেতু এ নির্দেশও আছে, 'মানুষের কাছে পৌছিয়ে দাও', তাই আব্বাজান তাঁর ওয়াজ ও আলোচনায় মানুষের সামনে এটা বর্ণনা করতেন। বরং বলতেন, পবিত্র রওজার এক যিয়ারতকারী বাস্তবেই এ আওয়াজ গুনেছে। তারপর একদিন বললেন, আসলে ঘটনাটি আমার সঙ্গেই হয়েছে।

# সুন্লাতের অনুসরণই হলো প্রকৃত বিষয়

প্রকৃত বিষয় হলো, সুনাতের অনুসরণ। এটি জীবনের মাঝে বান্তবা**য়িত্ত** হলে, তার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি গুয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ হয়ে গে**লো**। 'আল্লাহ না করুন', যদি নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে মানুষ যতই রওজার নিকটে অবস্থান করুক না কেন, এমনকি যদি পবিত্র হুজরাতেও ঢুকে পড়ে, তবুও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য ভাগ্যে জুটবে না। আল্লাহ্ আমাদের ওপর দয়া করুন। তাঁর রাস্লের সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

# দর্মদ শরীফে নতুন পদ্ধতি

অধিকহারে দর্মদ পাঠ অবশ্যই একটি ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, রাস্লুলুরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পদ্ধতি অনুসারে হওয়া। নিজের পক্ষ থেকে আমল করলে কিংবা নতুন কোনো পদ্ধতি আমলের মাঝে সংযোজন করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। দর্মদের ব্যাপারে বর্তমানে মানুষ মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায় এবং মনে করে, এটা ভালো কাজ। এর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহক্বত প্রকাশ করে, আসলে মনগড়া পদ্ধতি কখনই গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় কোনো ফলাফল দেখা যায় না।

### মনগড়া পদ্ধতি বিদআত

যেমন অনেকে যেন দর্মদ পড়ে না; বরং প্রদর্শনী দেখায়। সকলে মিলে মাইকে কিংবা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমস্বরে শুরু করে দেয়—

আর মনে করে, দর্মদ-সালামের পদ্ধতি এটাই এবং নির্জনে বসে দর্মদসালাম পেশ করা তারা সঠিক মনে করে না। অথচ এদের এ জাতীয় পদ্ধতি
সম্পূর্ণ মনগড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ জীবনীতে কিংবা
সাহাবায়ে কেরামের জীবনেতিহাসে এ ধরনের পদ্ধতির কোনো অন্তিত্ব বুঁজে
পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামই তো হলেন খাঁটি নমুনা, যারা
সকাল-সন্ধায় দর্মদ পাঠে রত থাকতেন। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, কোনো
ব্যক্তি তাদের মনগড়া পদ্ধতি মতে না চললে তার ঘাড়ে দোষ চাঁপিয়ে দেয়া হয়
যে, এ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত রাখে না
এবং দর্মকে স্বীকার করে না ইত্যাদি। আরো বলে, এ দর্মদ থেকে উত্তম দর্মদ
আর নেই। ভালো করে বুঝে নিন, তাদের এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ বাজে ও
ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে যে নিয়ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, তার চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি আর থাকতে পারে
না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত উত্তম

পদ্ধতি হলো, এক সাহাবী তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনার ওপর দর্মদ পাঠের পদ্ধতি কীঃ উত্তরে তিনি বলেছেন, দর্মদে ইবরাহীমী পড়।

### নামাযে দক্ষদ পাঠের পদ্ধতি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা দর্মদ শরীফকে নামাযের অংশ বানিয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা বা আয়াত তেলাওয়াত দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় করা হয়। আর দর্মদ শরীফের ব্যাপারে নিয়ম হলো, তাশাহহুদের পরে বসা অবস্থায় পড়তে হয়। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, এ দর্মদ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে মোটকথা সর্ববিস্থায় পড়া জায়েয আছে। এর জন্য কোনো একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে ফেলা এবং এ দাবি করা যে, এটাই উত্তম পদ্ধতি— সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গলদ।

# দর্মদ চলাকালে রাস্পুরাহ (সা.) আগমন করেন কিনাঃ

দাঁড়িয়ে দর্মদ পাঠ মারাত্মক তুল তখনই হয়, যখন এর সঙ্গে তুল বিশ্বাস যুক্ত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা যে, দর্মদ পাঠকালে রাস্লুরাই সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর পবিত্র রূহ পাঠকারীর কাছে চলে আসে, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে হয়। এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ডিন্তিহীন। দর্মদ পাঠকালে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন— এ জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস তারা কোখেকে পেলো— কুরআনের আয়াত থেকে, না রাসূর সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে, না সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকে? এ জাতীয় কথা তো কোথাও নেই, তাহলে এরা কোখেকে পেলো? আমার বক্তব্যের সত্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে হাদীসটি আমি গুনিয়েছি, তার মাধ্যমে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

লক্ষ্য করুন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটিতে একথা বলা হয়নি যে, দর্মদ পাঠকালে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা গোটা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে। তাদের দায়িত্ব হলো, কেউ আমার ওপর দর্মদ-সালাম পাঠ করলে আমার কাছে তা পৌছিয়ে দেয়া।

#### হাদিয়া দেয়ার আদব

একটু চিস্তা করুন, এ দরদ শরীফ কী? এতো এক প্রকার হাদিয়া কিংবা তোহফা, যা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হয়। বড় কাউকে হাদিয়া দিলে তাকে কি একথা বলা যায় যে, আপনি আমার বাড়িতে আসুন, আপনাকে হাদিয়া দেয়া হবে? না কি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়? বলা বাহুল্য, বড়'র প্রতি ভক্তি-শ্রন্ধা থাকলে এমন অসৌজন্যমূলক কথা মুখে আনাও সম্ভব হবে না যে, হে রাসূল! আপনি হাদিয়া গ্রহণের জন্য আমার বাড়িতে আসুন। বরং তখন ভক্তি ও অদ্রতার দাবি হলো, নিজে গিয়ে হাদিয়া পেশ করা কিংবা দৃত মারফত হাদিয়া পাঠিয়ে দেয়া। এইজন্য আল্লাহও নিয়ম করে রেখেছেন যে, উত্মতের কেউ দক্ষদের হাদিয়া পেশ করলে, নির্ধারিত ফেরেশতা তা পৌছিয়ে দিবে। আর ফেরেশতারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেন। এমনকি দক্ষদ পাঠকারীর নাম ও পরিচয়সহ পবিত্র রওজায় পৌছিয়ে দেন।

#### এটি ভ্ৰান্ত বিশ্বাস

অথচ আমাদের কর্মপদ্ধতি আজ উক্ত আদবের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটু চিন্তা করুন, আমরা দর্মদের হাদিয়া পেশ করবো, রাস্প সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিয়া গ্রহণ করার জন্য আমাদের কাছে আসবেন, আর আমরা এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবো— এটা সম্পূর্ণ উদ্ভূট ধারণা নয় কিঃ এজন্য এসব আন্ত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমোদন মোটেও দেয়া যেতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাস্প সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতলানো পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে।

## দর্মদ নিম্নস্বরে ও আদবের সঙ্গে পাঠ করবে

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

'আল্লাহকে তোমরা বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে ডাক।' (সূরা আরাফ: ৫৫) এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দু'আ, যিকির নিম্নস্বরে ও বিনয়ের সঙ্গে করাটাই উত্তম। অনুরূপভাবে দরূদের আমন্সও।

#### একটু ভাবুন

আজ মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে মানুষ সঠিক কথাটাও আর ভনতে চায় না। অভিযোগ নয়; বরং অন্তরের ব্যথা থেকে বাস্তব কথাটা ব্যক্ত করলাম। একে-অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। একটু চোখ-কান খুলে বৃঝবার চেষ্টা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার পদ্ধতি ও দাবি কী? তাহলে বাস্তব বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

### তোমরা বধিরকে ডাকছো না

একবারের ঘটনা। কিছু সাহাবী কোথাও যাচ্ছিলেন এবং পথিমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে যিকির ও দু'আ শুরু করে দিলেন। এ অবস্থা দেখে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন—

অর্থাৎ <sup>ব</sup>তোমরা তো বধির কিংবা অনুপস্থিত কোনো সন্তাকে ডাকছ না i'

মহান আল্লাহ তো তোমাদের সকল সঙ্কেত, সংকল্প ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাকে গলা ছেড়ে দিয়ে ডাকার দরকার নেই। নিম্নস্বরে ডাকলেও তিনি শোনেন, জানেন। সুতরাং বুঝা গেলো, এটাই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।



"\_1हे (य जामना जाक (य पूर्णणान शिकान; विद्यी, विनिष्ठियन ए श्राणापूर्ण केविन जाक जामापनएक जिल्लाक त्र एक व्याणापूर्ण केविन जाक जामापनएक जामिएय काम त्र पित्र प्राप्त काम विन्न प्राप्त काम प्राप्त काम प्राप्त काम प्राप्त काम माम, हे अल ज जाक निनापम नय। त्र यान्य श्राम, जामना मुश्चापूर निर्माण जन्नीया (हर्ड याणिहा (वहां काम), व्याणाप जामनिय जन्नीया (हर्ड याणिहा (वहां काम), व्याणाप यान्य विवाण काम विवाण का

# প্রসন্ধ : মাপে কম দেয়া এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্র করা

اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَغَغِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّ لُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَتِنَاتٍ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُادِئ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُحْتِدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَسَلَّى اللّٰهُ وَمَا لَا لَهُ وَمَن يُحْدِي لَهُ وَاسْتَهُ لَا اللّٰهُ وَمَن يُحْدِي لَهُ وَاسْتَهُ لَا عَرِيْكَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيرُا - امَّا بَعْدُا عَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيرُا - امَّا بَعْدُا فَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيرُا - امَّا بَعْدُا فَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمُ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمُ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمِيمِ اللّهُ الرَّحْمِيمُ اللّهُ الرَّحْمِيمِ اللّهُ الرَّحْمِيمُ مَنْهُ وَلُولُ الرَّالِي مِنَ الشَّاهِ لِيَنْ وَالْتَاكُ وَلَيْكَ النَّهُ مُ صَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

#### হামদ ও সালাতের পর!

মাপে কম দেয়া একটি মারাত্মক গুনাহ

সন্মানিত সুধীমগুলী! আপনাদের সামনে আমি সূরা মুতাফফিফীন-এর শুরু দিকের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলাম। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে একটি জ্বলা গুলাহর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাহলো— মাপে ক্রম দেয়ার গুলাহ। আরবী ভাষায় একে বলা হয়— তাতফীফ। এ 'তাজফীফ' গুধু ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও 'তাতফীফ' এর অন্তর্ভুক্ত।

## আয়াতভূলোর মর্মার্থ

উল্লিখিত আয়াতগুলোর অর্থ এই— যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। (আল্লাহ তাআলা এখানে على শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ দুটি— দুর্ভোগ এবং মর্মজুদ শান্তি। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই—) কঠিন শান্তি তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয় তথা প্রাপককে তার প্রাপ্য থেকে কম দেয়। এরাই তারা, যারা পোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (এক আনাও নিয়ে নেয়)। আর যখন অন্য লোককে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয় (প্রাপককে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য দেয় না)। (তারপর আল্লাহ বলেন—) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুখিত হবে, সেই মর্হাদিবসে ম্রেদিন সকল মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে? (সেদিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আমলও কেউ গোপন করে রাখতে পারবে না। সকলের আমলনামা চোখ ধাঁধিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, তারা কি চিন্তা কনে। যে, পার্থিব জগতের এ ক্ষুদ্র লোভ-লাভের কারণে তারা দোযখের শান্তি ভোগ করবে? এ হলো মাপে কম দেয়ার শান্তি। তাই কুরআন মাজীদ এ জঘন্য কাজ থেকে বারবার সতর্ক করেছে। হযরত ওআইব (আ.)-এর কওমের বর্ণনাও এ প্রসঙ্গে এসেছে)।

## তথাইব (আ.)-এর জাতির অপরাধ

হযরত তথাইব (আ.) আল্লাহর এক প্রেরিত নবী। নিজ কওমের কাছে পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে। তাঁর জাতি ছিলো একটি অকৃতজ্ঞ জাতি। কৃষর, শিরক, মূর্তিপূজাসহ নানা অপরাধে তারা নিমগু ছিলো। এছাড়াও একটি অপরাধ তাদের মাঝে ব্যাপক ছিলো। তাহলো তারা মাপে কম দিতো। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট দুর্নাম ছিলো। আরেকটি অপরাধও তারা করতো। তাহলো পথচারীদের মালামাল শুটপাট করে খেয়ে ফেলতো। হযরত তথাইব (আ.) তাদেরকে বুঝালেন। কৃষর ও শিরক থেকে সতর্ক করলেন। তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন। ওজনে কম না দেয়ার এবং পথচারীকে নিরাপদে সফর করতে দেয়ারও নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি ছিলো নিজেদের কৃকর্মে অটল, তারা তথাইব (আ.)-এর এসব দরদমাখা কথার কোনো পাত্তা দিলো না, বরং বললো—

'আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা ওইসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যার পূজা করে আসছে; আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম– সবই কি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করতে হবে।' (সুরা হুদ: ৮৭) হযরত ভআইব (আ.) তাদেরকে যতই বুঝালেন, কোনো কাজ হলো না। দুর্ভাগ্য তার জাতির। অবশেষে তা-ই ঘটলো, যানবীদের কথা অমান্য করলে ঘটে থাকে।

# ডআইব (আ.)-এর জাতি ও শান্তি

আল্পাহ তাআলা শুআইব (আ.)-এর জাতির ওপর, তীব্র গরম চাপিয়ে দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত এ শাস্তি অব্যাহত থাকলো। সে এক অসহনীয় জ্বালা। আসমান থেকে যেন আশুন পড়ছিলো, আর যমীন থেকে যেন আশুন উগলে বের হচ্ছিলো। ফলে তার ঘরের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শাস্তি পেতো না। তিন দিন পর হঠাৎ সেই জনপদের ওপর ঘাড় মেঘ দেখা দিলো। এ মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিলো। গরমে অস্থির জাতি দৌড়ে দৌড়ে এ মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেলো, তখন মেঘমালা তাদের ওপর পানির পরিবর্তে আশুন নিক্ষেপ শুরু করলো। ফলে স্বাই ছাই-ভন্ম হয়ে গেলো। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্পাহ তাআলা বলেছেন—

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الطُّلَّةِ

'তারপর তারা ওআইব (আ.)কে মিথ্যাবাদী বুললো, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করলো।' (সূরা ওআরা : ১৮৯)

অন্যত্র তিনি বলেছেন-

'আমি অনেক জ্বনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমন্ত ছিলো। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বাস করছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি।' (সুরা কাসাস : ৫৮)

যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়, সে তো মনে করে, এর দ্বারা আমার সম্পদ বাড়ছে। অথচ এগুলো কিছুই তো তার কাজে আসবে না।

## এটা অগ্নিক্লিস

ডান্ডা মেরে এক ছটাক, দুই ছটাক কিংবা এক তোলা, দুই তোলা হয়ত মেরে দিয়েছো, এর দারা কয়েকটা পয়সা তোমার ঝুলিতে হয়ত জুটেছে, মূলত এটা পয়সা নয়, বরং আগুনের ফুলিক। তোমার পেটে এ পয়সার কেনা মাল ঢুকাচ্ছো না বরং অগ্নিক্লিক ঢুকাচ্ছ। হারাম মাল এবং তার ভক্ষণকারী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَعَامُى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِي يُطُوْنِهِمْ نَارًا مُشْلَدُهُ سَعِيْدًا 'যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সম্ভরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।' (সুরা নিসা : ১০)

#### ইবাদতেও 'তাভকীক' রয়েছে

ওজনে কম দেয়া ইবাদতের মধ্যেও রয়েছে। কেননা, শব্দটি ব্যাপক অর্থবাধক। যেমন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হয়রত আবদুস্থাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূরা মৃতাফফিফীনের প্রথম আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন-

অর্থাৎ— যারা নিজেদের নামায, যাকাত ও রোষা ইত্যাদিতে কম করে তথা ক্রটি করে, তাদের জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি। আখেরাতে এদেরকেও ওজনে কম দেয়ার অপরাধে পাকড়াও করা হবে।

#### শ্রমিকের বিনিমর সঙ্গে সঙ্গে দিরে দিবে

অথবা মনে করুন, কোনো মালিক তার চাকরকে খুব খাটায়। আরামের সামান্য সুযোগও চাকরকে সে দেয় না। কিন্তু বেতন দেয়ার সময় তার চোখ কপালে ওঠে যায়। গড়িমসি করে, যেন কলজেটা তার ছিড়ে যায় অথবা দেয় ঠিক, তবে সময় মতো দেয় না; বরং নিজের ইচ্ছে মতো দেয়, তাহলে এটাও ওজনে কম দেয়ার শামিল। রাসূলুক্লাহ সাল্লাক্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

অর্থাৎ- শ্রমিকের পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দাও, তার ঘাম তকানোর পূর্বেই।

#### চাকর-বাকরের খানা কেমন হবে?

হাকীমূল উন্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, আপনি হয়ত একজন চাকর রেখেছেন এবং তার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বেতন আর দৃ'বেলা খানা দেয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন। কিন্তু খানার সময় যখন হলো, নিজে তো পোলাও-জর্দা খেলেন, আরো উন্নত মানের খানা পেটে দাফন করলেন, অথচ চাকর বেচারা! তার ভাগ্যে জুটলো ওইসব উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট খাবার,

যেগুলো কোনো রুচিশীল মানুষেষর খাবার হতে পারে না। তাহলে এটাও এক প্রকার 'তাতফীফ' বা অসমতা। কেননা, আপনি যখন তার জন্য দু'বেলা খানার বিষয়টি ধার্য করলেন— এর অর্থ হলো, তাকে এমন খানা দিতে হবে যা হবে, ক্রচিসম্মত তৃত্তিদায়ক। সুতরাং তাকে উচ্ছিষ্ট খাবার দেয়ার অর্থ হলো, তার হক নষ্ট করা এবং তার প্রতি এক প্রকার অবিচার করা। আর এটাও উল্লিখিত তাতফীকের অন্তর্ভুক্ত।

## চাকুরির সময় মাপে কম দেরা

কোনো ব্যক্তি যদি তার কোম্পানীর সঙ্গে আট ঘণ্টার ডিউটিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, আর সেই আট ঘণ্টার ভেতর যদি সে কাজে ফাঁকি দেয়, তাহলে এটাও 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, আট ঘণ্টার ওপর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, এ আটটি ঘণ্টা কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেয়া। এখন আট ঘণ্টার পরিবর্তে যদি সে ডিউটি করে সাত ঘণ্টা, তবে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি এ ঘণ্টা ফাঁকি দিয়েছে। এটা হারাম ও কবীরা গুনাহ, যেমনিভাবে মাপে কম দেয়া কবীরা গুনাহ। আট ঘণ্টার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ডিউটি করলো, সাত ঘণ্টা অথচ বেতন নেয়ার সময় বেতন নিলো সম্পূর্ণটা, তাহলে এটা তো অবশ্যই হারাম হবে।

### প্রতিটি মিনিটের হিসাব দিতে হবে

একটা সময় ছিলো যখন অঞ্চিস-আদালতে মানুষ ব্যক্তিগত কাজ চুরি করে করতো। কিন্তু বর্তমানে এর উল্টোটা হচ্ছে। এখন আর চুরি-টুরির দরকার নেই। অফিস সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করা এখন স্বাভাবিক বিষয়। অথচ নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় সম্পূর্ণ সচেতন। বেতন বাড়ানোর দাবি, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর আন্দোলন, এর জন্য মতবিনিময় সভা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন চলছে অহরহ। নিজের দায়িত্বোধ নেই, তবুও যেন দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ে করে ফাঁকিবাজি, আর সুযোগ-সুবিধা লাভ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য একপায়ে খাড়া। মনে রাখবেন, এটাও মাপে কম দেয়ার শামিল। এ জাতীয় লোকের জন্যই কুরআনে কঠিন শান্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আয়াহর দরবারে প্রতিটি মুহুর্তের হিসাব দিতে হবে। এ ব্যাপারে ছাড় দেয়া হবে না মোটেও।

# দারুল উলুম দেওবন্দের উত্তাদগণ

দারুল উল্ম দেওবন্দের নাম কে না জানে। শেষ যামানায় উন্মতের জন্য এক বিরাট রহমত উক্ত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে অনেক উচ্জুল ব্যক্তিত্ব, যাদের কথা শুনলে জীবন্ত হয়ে ওঠে সাহাবায়ে কেরামের পরিশীলিত জীবন। আমি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর মুখে শুনেছি, যাঁরা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম দিককার উন্তাদ ছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানব। দারুল উলূমের ব্যস্ত সময়ে যদি তাঁদের কাছে কোনো মেহমান আসতো, তাঁরা মেহমানের জন্য ব্যয়িত সময়টি নোট করে রাখতেন। গোটা মাস এভাবেই করতেন। মাসের শেষে তাঁরা এ বলে দরখান্ত দিতেন যে, অমুক দিন অমুক সময় আমি ব্যক্তিগত কাজে দারুল উলূমের সময় নষ্ট করেছি। তাই আমার বেতন থেকে ওই পরিমাণে বেতন কেটে নেয়া হোক।

#### বেতন হারাম হবে

বেতন, বাড়ানোর জন্য আবেদন করা বর্তমানের এক সাধারণ বিষয়। কিছু বেতন কাটার জন্য আবেদন করা এ সময়ে কল্পনা করা যায় কিঃ এটা করতে পারেন তারাই, যাঁদের জীবন তাকওয়ার দীপ্তিতে আলোকজ্জ্বল। বর্তমানে আদর্শের বুলি তো সকলেই কপচায়, কিছু কার্যক্ষেত্রে কতজন তা বাস্তবায়ন করেঃ বর্তমানের সমাজ দুনীতিতে ছেয়ে গেছে। মানুষ আজ দিশেহারা। শ্রমিক শ্রম দিল্ছে, ঘাম ঝরাছে, অথচ খান বাহাদুর (!) ইয়ারকভিশনে বসে আড্ডা দিল্ছে। একদিকে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে, অপর দিকে সাহেবের (!) জীবন উদ্দাম খুশি আর অবাধ স্বাধীনতায় খৈ থৈ করছে। বলুন, এই সাহেবের বেতন কতটুকু হালাল হচ্ছেঃ প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা যেমন মাপে কম দেয়ার গুনাহ হচ্ছে, তেমনিভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়ার গুনাহও কামাচ্ছে।

#### সরকারি অফিসের হালচাল

এক সরকারী অফিসারের মুখে শুনেছি, তিনি বলেন— আমার দায়িত্ব হল, উপস্থিতির স্বাক্ষর ও খাতা দেখা-শোনা করা। এক সপ্তাহের উপস্থিতি-রিপোর্ট পরের সপ্তাহে উর্ধাতন কর্মকর্তার কাছে পেশ করি। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের অফিসে তরুণ-যুবকের সংখ্যা বেশ। এদের অধিকাংশই সন্ত্রাসও। অফিসের কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা এরা করে না। অনেক সময় অফিসে আসেই না। আসলেও দু'-এক ঘন্টার জন্য আসে এবং ক্যান্টিনে বসে আড্ডা মারে। বড় জোর আধ ঘন্টা অফিসের কাজ করে। তারপর চলে যায়। একবার আমি হাজিরা খাতায় লিখে দিয়েছিলাম যে, অমুক অমুক অনুপস্থিত। এতেই ঘটে গেলো তুলকালাম কাও। পিন্তল-রিভলবার নিয়ে সরাসরি ছুটে এলো আমার কাছে। পিন্তল হাঁকিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হাজিরা দিলেন না কেনঃ এক্ষুনি হাজিরা লিখে দিন। এই যখন অবস্থা তাহলে বলুন, আমি কী করতে পারিঃ যদি হাজিরা দিই, তাহলে হবে মিধ্যা। আর যদি না দিই, তাহলে খেতে হবে গুলি। এখন আমি কী করিঃ এটাই আমাদের অফিসগুলোর হালচাল।

# আল্লাহর হকে ক্রটি করা

সবচেয়ে বড় হক হলো, আল্লাহ তাআলার হক। তার হকের ব্যাপারে ক্রুটি করাও মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন হযরত উমর (রাযি.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, নামাযের রুকু-সিজদা ইত্যাদি আদায় করে না এবং নামায ক্রুত শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন— فَهُوْ لَمُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

মনে রাখবেন, যে কোনো প্রাণ্য- চাই আল্লাহর হক হোক কিংবা বান্দার হক- যদি আদায়ে ক্রটি কর, তাহলে সেটাও 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার শামিল হবে এবং এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত সকল শাস্তি তার ওপরও বর্তাবে।

#### ভেজাল মেশানোও কবীরা তনাহ

আসলের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে দিলে তাও মাপে কম দেয়ার শামিল। যেমন এক ব্যক্তি আটা কিনল এক কেজি। কিছু বিক্রেতা তার মধ্যে আধা কেজি অন্য কিছু মিশিয়ে দিল, তাহলে এটা তাতফীফের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, তাতফীফ তথা মাপে কম দেয়ার বিষয়টি শুধু বেচা-কেনা এবং মাপ-পরিমাপের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এর মর্মার্থ ব্যাপক, ভেজাল মিশ্রিত করে বেচা-কেনাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

#### পাইকার যদি ভেজাল মেশায়

কেউ কেউ বলে, আমরা হলাম খুচরা বিক্রেতা। আমরা পাইকারীভাবে মাল ক্রয় করে পরে তা খুচরা বিক্রি করি। এখন পাইকার যদি ভেজাল মেশায়, তখন আমাদের কী করার আছে? অনিবার্য কারণে আমরা ভেজাল পণ্য বিক্রি করতেই হয়। এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

উক্ত সমস্যার সমাধান হলো, খুচরা বিক্রেতা তার ক্রেতার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে। এটা বলে দিতে হবে যে, ভাই। এ পণ্যে আসল কতটুকু আর ভেজাল কতটুকু— এর গ্যারাণ্টি আমার কাছে নেই, তবে আমার জানা মতে, এতটুকু আসল এবং এতটুকু ভেজাল।

তবে মার্কেটে যদি এমন কোনো পণ্য থাকে, যার ভেজাল সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই জানে। যেমন— বর্তমান সময়ে তো ভেজাল ছাড়া কথাই নেই। এই অবস্থায় বিক্রেতা প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিষয়টি বলে দিতে হবে না। হাঁা, বিক্রেতা যদি মনে করে, এ বেচারা এটা জানে না যে, পণ্যটিতে ভেজাল আছে, তাহলে তখন জানিয়ে দিতে হবে।

#### ক্রটি সম্পর্কে গ্রাহককে জানাতে হবে

অনুরূপভাবে ক্রটিযুক্ত পণ্যের ক্রটি সম্পর্কে ক্রেতার জানা না থাকলে বিক্রেতা তা জানিয়ে দিতে হবে। তখন ক্রেতার ইচ্ছা হলে কিনবে, অন্যথায় কিনবে না। এ সম্পর্কে রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ক্রটিযুক্ত পণ্য বিক্রির সময় ওই ক্রটির কথা গোপন রাখে, সে ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার অব্যাহত গযবে এবং ফেরেশভাদের অবিরাম লানতের মধ্যে থাকবে।

## ধৌকাবাজ আমাদের দলভূক নয়

একবার রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়েছিলেন। দেখতে পেলেন, এক লোক গম বিক্রি করছে, তিনি গম বিক্রেতার কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গমের স্থপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিচের কিছু গম উপরিভাগে নিয়ে এলেন। দেখতে পেলেন, উপরিভাগের গমগুলো ভালো হলেও ভেতরকার গমগুলো ভেজা জ্যাবজ্যাবে ও ভ্যাপসা। ফলে ক্রেতা যখন কিনবে, সে তো উপরিভাগের গমগুলো দেখেই কিনবে। সে মনে করবে, কত সুন্দর সোনালী গম। এজন্য রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কীঃ ভালোগুলো উপরে রাখলে আর খারাপগুলোকে ভালোগুলো দ্বারা লুকিয়ে রাখলে কেনঃ খারাপগুলো যদি উপরে রাখতে, তাহলে ক্রেতা দেখতে পেত, তারপর বিবেচনা করে কিনত, অন্যথায় রেখে দিত। ওই ব্যক্তি উত্তর দিলো, ইয়া রাস্লাল্লাহ! বৃষ্টির কারণে কিছু গম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই সেগুলোকে আমি ভালোগুলো দ্বারা ঢেকে দিয়েছি। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপ করো না। নিচেরগুলো উপরে করে দাও, তারপর তিনি বলেন—

'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

অর্থাৎ— ভেজাল মিশ্রিত করে, ভালো-খারাপ মিলিয়ে যদি বিক্রি করে, তাহলে এটা ভাবা যাবে না যে, আমি ধোঁকা দিইনি। কারণ, আমি তো ভেজাল হলেও মাপে কম দেইনি, বরং এটাও ধোঁকা। আর ধোঁকাবাজ মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। বরং এটা মুনাফেকীর নিদর্শন। কোনো মুসলমানের প্রতীক এটা নয়।

# ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ধার্মিকতা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। আমাদের ইমাম। আমরা তাঁরই অনুসরণ করি। একজন বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন তিনি। কিন্তু চোখধাঁধানো বহু লোভ ও লাভ তিনি বিসর্জন দিয়েছেন উক্ত হাদীদের ওপর আমল করতে গিয়েই। একবারের ঘটনা। কাপড়ের একটা থান তাঁবু দোকানে এসেছে। থানটি ছিলো ক্রটিযুক্ত, তাই তিনি দোকানের কর্মচারীদেরকে বলৈ দিলেন, এখান থেকে যখন কাপড় বিক্রি করবে, তখন গ্রাহককে তা জানাবে। কিছুদিন পর ওই থানটি বিক্রি হয়ে গেলো। কিছু কর্মচারী তা গ্রাহককে বলতে ভূলে গেলো। ইমাম সাহেব একদিন থানটির খৌজ নিলেন। কর্মচারীদেরকে জিজ্জেস করলেন যে, খানটি গোলো কোথায়? কর্মচারী উত্তর দিলো, হযরত। সেটা তো বেচে দিয়েছি। ইমাম সাহেব বললেন. ক্রটির কথা জানিয়েছ কি? কর্মচারী উত্তর দিলো, না, তাতো আমি ভুলে গিয়েছিলাম। দেখুন, বর্তমানের কেউ হলে তো কর্মচারীকে 'সাবাশ' দিতো। কিন্তু ইমাম সাহেব তা করলেন না। উপরম্ভ ওই গ্রাহকের খোঁজে নেমে পড়লেন। গোটা শহর চষে বেড়ানোর পর অবশেষে তাকে পাওয়া গেলো। তখন ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আপনি আমার দোকান থেকে কাপড়ের যে থানটি এনেছিলেন, সেটি ক্রটিযুক্ত ছিলো। এখন ইচ্ছা করলে সেটা পাল্টিয়ে একটা নতুন থান নিয়ে আসতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে ক্রুটিযুক্তটাই রেখে দিতে পারেন।

#### আমাদের অবস্থা

অথচ আমাদের অবস্থা আজ স্বার্থমুখর। আমরা যেন ঘোরলাগা প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। ক্রুটিযুক্ত পণ্যের ক্রুটি বলে দেয়া তো অনেক দূরের কথা, উপরস্থু আমরা ক্রুটিযুক্তকে ভালো-উত্তম বলে চালানোর জন্য কসমের ওপর কসম খাচ্ছি।

এই যে আমরা আজ যে দুর্দশার শিকার; বিশ্রী, বিরক্তিকর ও হতাশাপূর্ণ জীবন আজ আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং আল্লাহর গযব বিরামহীনভাবে আমাদের ওপর আসছে কন এমনটি হচ্ছে? কেন আমাদের জান-মাল, ইচ্জত-আব্রু আজ নিরাপদ নয়? এর কারণ হলো, আমরা মুহামাদুর রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত তরীকা ছেড়ে বসেছি। বেচা-কেনা, পেন-দেনসহ সবকিছুতেই আমরা ধোঁকাবাজি করছি। মাপে কম দেয়া, ভেজাল মিশ্রিত করার কারণে আমাদের সমাজটা আজ নিরাপন্তাহীনতা ও অশান্তিতে ভূগছে।

## ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি করা

অনুরূপভাবে স্বামীর ব্যাপারটাই ধরুন। স্ত্রী থেকে অধিকার আদায়ের বেলায় সে অনেক তৎপর। প্রতিটি কথায় ও কাজে স্ত্রীর আনুগত্য কামনা করে। খানা পাকানো, ঘরকনার কাজ সামাল দেয়া, সম্ভানের প্রতিপালন করাসহ সবকিছুই ব্রীর কাঁধে সে দিয়ে রেখেছে। এসব কাজ স্বামীর চোখের ইশারাতেই ব্রীকে করতে হয়। কিন্তু ব্রীর অধিকারের প্রশ্ন এলে স্বামী পিছু হটে যায়। ব্রীর অধিকার আদায়ে সে গড়িমসি করে। অথচ কুরআন মাজীদ স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে—

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ কর।' (সূরা নিসা : ১৯) এবং হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنسِساً خِمْ (ترمذى، كتاب الرضاع)

'যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোন্তম।' অপর হাদীসে তিনি স্বামীদের প্রতি আদেশ করেছেন–

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।'

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত জোরালো ভাষায় বলেছেন যে, দ্রীদের অধিকার আদায় কর, অথচ আমরা স্বামীরা এ অধিকার আদায়ে ক্রটি করি। এটাও তাতফীক তথা প্রাপককে প্রাপ্য না দেরার অন্তর্ভুক্ত বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

# মোহর মাফ করিয়ে নেয়াও অধিকার হরণের শামিল

'মোহর' স্বামীর পক্ষ থেকে দ্রীর আর্থিক অধিকার। সারা জীবনে এই একটিমাত্র আর্থিক অধিকার স্বামীর পক্ষ থেকে তার পাওনা। অথচ স্বামী এ অধিকারটাও হরণ করে নেয়। জীবনটা দ্রীর সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, আর মৃত্যুর সময় হলে দ্রীর কাছে মোহরের ব্যাপারে মাফ চেয়ে নেয়। এটাই বর্তমানের বিদায়কালীন চিত্র। তথন বেচারী দ্রী আর কী-ইবা করতে পারেঃ বিদায় পথের যাত্রী স্বামী, তাকে তার মুখের ওপর কীভাবে বলে দিবে যে, আর্মি মাফ করবোঁ না। শেষ অবধি বেচারী দ্রী নিরূপায় হয়ে মাফ করে দিতে বাধ্য হয়। মনেরাখবেন, এটা প্রাপককে প্রাপ্য না দেয়ার শামিল। এটা নাজায়েয়।

## ভরণ-পোষণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা

এতো গেলো মোহরের কথা। ভরণ-পোষণের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, ন্ত্রীকে এই পরিমাণে ভরণ-পোষণ দিতে হবে, যদ্ধারা সে শান্তিতে এবং

স্বাধীনভাবে চলতে পারে। এর মধ্যে কোনো ক্রটি করা ইলে সেটা অধিকার ক্ষুণ্ণ করার শামিল হবে এবং হারাম হবে।

### এটা আমাদের শুনাহর শান্তি

আমাদের অবস্থা হলো, দু'-চারজন একত্র হলে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মুখে ফেনা তুলি। অশান্তি, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি শব্দ ঘারা অভিযোগের পসরা সাজাই। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান কী হতে পারে, এ ব্যাপারে কোনো ফিকির আমাদের মাঝে নেই। মজলিস শেষে সকলেই কাপড় ঝেড়ে উঠে পড়ি।

অথচ একটু গভীরভাবে ফিকির করলেই বুঝে আসবে যে, এসব কিছু তো ঘটছে না বরং ঘটানো হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতাও নড়ে না। রাজনৈতিক অন্থিরতা, সম্রাসের তাওবলীলা— মোটকথা যা কিছু হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। মূলত এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব হিসাবে আসছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' (সূরা গুরা : ৩০) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।' (সুরা ফাতির : ৪৫)

কিন্তু আল্লাহ বিভিন্ন হেকমতের অনেক গুনাহ মাফ করে দেন। এরপরেও যদি তোমরা বেপরোয়া হয়ে সীমা অতিক্রম করে ফেল, তখন দুনিয়াতেও কিছুটা শান্তি দেন, যেন নিজেদেরকে গুধরে নিতে পার এবং অবশিষ্ট জীবন যেন সুন্দরভাবে কাটাও। সীমালংঘনের শান্তি দুনিয়াতেও আছে, আখেরাতে তো আছেই।

#### হারাম টাকার পরিণাম

পৃথিবীটাতে মানুষ আজ প্রচণ্ড লোভী হয়ে ওঠেছে। টাকার নেশায় মানুষ হারাম পথ-পদ্ধাও অবলম্বন করতে কৃষ্ঠিত হয়। কীভাবে দুটা টাকা আসবে– ওধু এই একই ধান্ধা, একটাই ফিকির। মনে রাখবে, এ দুটা টাকা হয়তবা তৃমি পাবে; কিন্তু হারাবে অনেক কিছু। অন্যের পকেট থেকে অসৎ উপায়ে এ দু' টাকা বের করার জের তোমাকে দিক্তে হবে বিভিন্নভাবে। তোমার শান্তি ও নিরাপত্তা তখন চলে যাবে। কিংবা আরো বড় কোনো দুর্নীতিবান্ধ বা সন্ত্রাসী তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। দু' টাকার পরিবর্তে তখন হয়ত হাজার টাকাও খোয়াতে হবে। কারণ, এগুলো হারাম টাকার অনিবার্য ফল, যে ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। অপরদিকে হালাল উপার্জন দু' টাকা হলেও তোমার জীবনে শান্তি থাকবে, নিরাপত্তা থাকবে।

#### ওনাহর কারণে আযাব আসে

অনেকে অভিযোগ ক্রেরে থাকে যে, আমরা তো অত্রন্ত সততা ও ধার্মিকতার সঙ্গে পয়সা উপার্জন করি, এরপরেও আমাদের ওপর এত বিপদ – দুটেরারা দোকান দুট করে নিয়ে গেছে। আসলে এরা যদিও ব্যবসাতে সততা বজায় রেখেছে; কিন্তু অন্য কোনো অঙ্গনে হয়ত গুনাহর রূপ-রূস আর গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যায়। কারণ, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তো এটাই বলেছেন যে, যে কোনো বিপদ-আপদ মূলত মানুষেরই কর্মফল।

#### পাপের ব্যাপকতায় আযাবও ব্যাপক হয়

দিতীয়ত, গুনাহ যখন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়, সমাজের প্রায় মানুষই যদি গুনাহটি করে, তখন এর পরিণাম ভোগ করতে হয় পুরো সমাজকেই। তখন আল্লাহর আযাব এলে ব্যক্তি বিশেষের ওপর আসে না, বরং সকলের ওপরই আসে। ইরশাদ হয়েছে—

'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে, বেঁচে থাক যা বিশেষত শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে অত্যাচারী।' (সূরা আনফাল : ২৫)

এর কারণ হলো, যারা অত্যাচারী নয়, তাদেরও একটা অপরাধ আছে। তাহলো, অত্যাচারীকে বাধা না দেয়ার অপরাধ।

# অমুসলিমরা উন্নতি করছে কেনঃ

এক সময়ে সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল মুসলিম ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর গৌরবের প্রতীক। বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিষয় যেন ভূলে বসেছে। অপর দিকে, ইংরেজ, আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানরা আজ ব্যবসায়ে সততার গুণ রক্ষা করে সফল হচ্ছে। ফলে ব্যবসার উন্তি করা আজ তাদের জীবনে এক বাস্তব্ধ

বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, জেনে রেখো, উনুতির চাবিকাঠি কাফেরদের হাতে নয়। কেননা, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

# إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

#### 'নিক্যু বাতিল বিতাড়িত।'

এতদসত্ত্বেও যদি দেখ যে, বাতিশ উনুতি করছে, তাহলে বুঝে নিবে, সত্যের রঙে তারা কিছুটা হলেও রঙিন হয়েছে এবং যে কোনো ভালো গুণ তারা অর্জন করে নিয়েছে। আর এ গুণটাই তাদেরকে উনুতির রাজপথে নিয়ে যাছে। অন্যথায় যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, মুহামাদুর রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, আখেরাত চর্চা করে না, তাদের জীবনে সফলতা আসার তো প্রশুই ওঠে না। এরপরেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পার্থিব বিষয়ে সফল হছে কেনং এর কারণ হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সততার কথা আমাদের নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, সে সততা আজ্ব আমরা নয় বরং তারা রপ্ত করছে। আমরা তো স্বার্থশিক্ষ হয়ে গিয়েছি। প্রতারণাকে পুঁজি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছি, পরিণামে আমরা হছি বিফল আর তারা হছে সফল।

# যুসলমানদের বৈশিষ্ট্য

আমানতদারি, সততা, নিষ্ঠা, ধোঁকা না দেয়া এক সময় এসব ছিলো মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক। আমানত-দিয়ানতকে তারা যে কোনো বিনিময়ে বজায় রাখতো। এটাই ছিলো রাস্লুব্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে নির্মিত সমাজের সাধারণ চিত্র। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই সোনালী সমাজের যোগ্য সদস্য। তারা প্রয়োজনে ক্ষতির ধাক্কা সামলাতেন, তবুও প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনবদ্য মাধুর্যের প্রতীক হিসাবে গোটা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য ব্যবসা, রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা উন্নতির শিখরে পৌছে গিয়েছিলেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি ও প্রাচুর্য তাদের পদতলে এসে পড়েছিলো। অন্যদিকে আমাদের জীবনাচার চলছে সম্পূর্ণ এর বিপরীত পথে। সাধারণ মুসলমান তো পরের কথা, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত নামায আদায় করেকঃ, ভারা পর্যন্ত বাজারে গেলে ভুলে যায় রাস্লুব্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শের কথা। ফলে দুর্দশা ও হতাশা আজ আমাদের নিত্য সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

#### সারকথা

সারকথা হলো, 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার অর্থ ব্যাপক। নিজের অধিকার আদায়ে সম্পূর্ণ সচেতন অথচ অপরের অধিকার প্রণে সম্পূর্ণ উদাসীন হলে সে ব্যক্তিই তাতফীফের গণ্ডিতে পড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার গুনাই তার ঘাড়েও এসে পড়বে। এক হাদীসে রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'নিজের জন্য যা পসন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্য তা পসন্দ করতে না পার**লে** তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।'

সূতরাং নিজের জন্য এক রকম পাল্লা আর অপরের জন্য ভিন্ন পাল্লা ব্যবহার করো না। একটু ভেবে দেখো, এ কাজটিই যদি তোমার সঙ্গে করা হতো, তাহলে তোমার কাছে কেমন লাগতো? আর তুমি যার সঙ্গে এ আচরণ করছো, সেও তো তোমার মত রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। মাপে কম দেয়ার কারণে, তার অধিকার আদায় না করার কারণে, তার প্রাপ্য পূরণ না করার কারণে সেও তো দুঃখ পায় এবং এটাকে জুলুম মনে করে। একটু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, জীবনে কতভাবে, কত জায়গায় এরপ 'তাতফীফ' করেছো, কতজনকে ধোঁকা দিয়েছ, কতজনের অধিকার নষ্ট করেছ, ব্যবসা-বাণিজ্যে কত প্রতারণা করেছ। এ সবই তো হারাম ছিলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। অপরের হক আদার করার তাওফীক দান করুন। মাপে কম দেয়ার আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমীন।



"वर्ज्ञात जाशापत सशाक वागजा—विवाप (हर्प लिह, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विवयक काल करत शानु वागजाय कड़िया एडर्ए। याजि याजित सर्म, काणि काणित सर्म, प्राणी क्षीत सर्म, क्षी प्राणीत सर्म, क्षाणि काणित सर्म, क्षी प्राणीत सर्म, क्षाणि काणित सर्म, क्षी प्राणीत सर्म, क्षाणि काणित सर्म, क्षी प्राणीत सर्म। प्राणीत प्राणीत जाक वागजा—विवापत जाट्यन कृतरह। स्मारकत सर्मराहे का स्मारान विवापत जाट्यन कृतरह। स्मारकत सर्मराहे का स्मारान विवापत जारा जीव सर्म क्राणा कर्म क्षाणा स्माराम स्माराम काण्या करता क्षाणा स्माराम स्माराम काण्या करता क्षाणा स्माराम काणा काणात त्राप्त विवापत व्राणा स्माराम स्माराम स्माराम काणात काणात सर्म व्यवस्था क्षाणात सर्म व्यवस्था क्षाणात स्माराम स्माराम काणात स्माराम स्माराम काणात सर्म व्यवस्था क्षाणात सर्म क्षाणात स्था क्षाणा स्था क्षाणात स्था क्षाणात स्था क्षाणात स्था क्षाणात स्था क्षाणात स्था क्य

# ভাই-ভাই হয়ে যাও

الْحَسُدُ لِللهِ مَنْ مُسُودُهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعَفِيرُهُ وَنُوْمِنُ بَهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ مُسُودِ النَّهُ سِنَا وَمِنْ سَبِخَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَنَّهُ بِهِ اللهُ فَلَا مُحدِلًا وَمِنْ سَبِخَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَنَّهُ بِهِ اللهُ فَلَا مُادِي لَهُ وَاسْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ اللهِ اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يَتُصْلِلُهُ فَلَا حَادِي لَهُ وَاسْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ الله وَحَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مَضِلًا لَهُ وَمَنْ يَتُصلِلُهُ وَرَسُولُهُ مَصلًى اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ سَيِدَنا وَسَندَنا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنا مُحَتَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنَ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيثِرًا - اَمَّا بَعْدُ! تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيرُوا - اَمَّا بَعْدُ! فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمُنَا كَثِيرُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّامِ اللهُ السَّامِ اللهُ السَّامِ السَّامِ اللهُ السَّامِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمُنا كَثِيرُولُ اللهُ السَّعَلَى اللهُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّهُ اللهُ السَّامُ السَّعَالَ اللهُ السَّامِ السَّعَيْدِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ وَالْمَعُولُ السَّهُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّهُ وَالسَّامُ السَّامِ السَّامُ السَّامُ السَّامِ السَّامُ السَّمُ اللهُ وَمَنْ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السُمُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ

أُمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ دَسُوْلُهُ النَّبِيثُى الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاحِدِيْنَ والشَّاكِرِيْنَ وَالْحَثْدُ لِلْهُ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ

#### হামদ ও সালাতের পর

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

'মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।' (সূরা ছজুরাত: ১০)

# ঝগড়া ধীনকে মুন্তিয়ে দেয়

কুরআন ও সুনাহ মন্থন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়। ঝগড়া ও উন্তেজনামুখর জীবন আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। পারস্পরিক বিবাদ, জিঘাংসা ও হিংসা মিটানোর বিধানই ইসলাম দিয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'নামায-রোযা ও সদকার চেয়ে উত্তম আমলের কথা কি তোমাদের বলবং' সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, 'হ্যা, অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন—

إِصْلَاحُ ذَاتُ الْبَيْنِ فَسَادُ ذَاتُ الْبَيْنِ ٱلْحَالِقَةُ (ابو داؤد، كتاب الأدب،

باب في اصلاح ذات البسا

অর্থাৎ— মানুষের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া মিটমাট করে দিবে। কেননা, ছন্দ্র, কলহ ও ঝপ্পড়া-বিবাদের অপবিত্র প্রতিক্রিয়া খুবই তীব্র। এটা দ্বীনকে শেষ করে দেয়, একেবারে ন্যাড়া করে ছাড়ে।

# যে বিষয়টি হৃদয়কে কলুবিত করে তোলে

বুযুর্গানে দ্বীন বঙ্গেছেন, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা মানুষের হৃদয়কে বরবাদ করে দেয়। রোযা, নামায, তাসবীহ সবই পড়ে, অন্যের সঙ্গে ঝগড়াও করে, তবে এমন ব্যক্তির হৃদয়প্রাচুর্য থাকে না, বরং তার হৃদয়টা ধীরে ধীরে পাপপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, ঝগড়ার অনিবার্য ফল হল বিদ্বেষ ও শক্রতা। আর বিদ্বেষপ্রসূত শক্রতার কারণে প্রকাশ ঘটে নিত্যনতুন যুলুম-নির্যাতনের। মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে শক্রকে আঘাত করার সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমন মানুষের মুখ, হাত সবই তখন শক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

# আরাহর দরবারে আমলসমূহ উপস্থাপন

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুক্সাহ সাল্পাল্পাছ আলাইহি গুয়াসাল্পাম বলেছেন, 'প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলগুলো উপস্থাপন করা হয় আল্পাহর দরবারে। জান্নাতের ফটকগুলো তখন খুলে দেয়া হয়।' প্রশ্ন হয়, আল্পাহ তো বান্দার সমূহ আমল সম্পর্কে জানেন, এমনকি তার অন্তরের খবরও জানেন, তাহলে এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, আল্পাহর কাছে আমলগুলো উপস্থাপন করা হয়— এর মর্মার্থ কীঃ আসলে আল্পাহ তাঁর বান্দার সব বিষয় জানেন এবং পরিপূর্ণভাবেই জানেন— এ কথাটা যথাস্থানে সঠিক। তবে তিনি নিজের বাদশাহী পরিচালনার জন্য হাদীসে উল্লেখিত ব্যবস্থাও রেখেছেন, যেন এর ভিত্তিতে জানাতী এবং জাহানামী হওয়ার ফায়সালা করা যেতে পারে।

#### তাকে বাধা দেয়া হবে

আমলগুলো যখন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি দেখেন, কোন বান্দা পুরো সপ্তাহব্যাপী শিরকের গুনাহ করেনি। তারপর যখন তিনি দেখেন যে, অমুক বাদা এক সপ্তাহব্যাপী শিরকমুক্ত ছিল, তখন তার ব্যাপারে ঘোষণা দেন, একে মাফ করে দেয়া হলো। অর্থাৎ— জাহান্নাম তার স্থায়ী-নিরাস নয়, বরং একটা সময়ে সে জাহান্নাম থেকে অবশ্যই নিষ্কৃতি পাবে এবং জানাতে যাবে। লক্ষ্য করুন, উক্ত ঘোষণার সঙ্গে তখন তিনি এ ঘোষণাও দেন যে.

إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَا ۗ فَيُعَالُ أَنْظُرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا (ابو داؤد ، كتاب الادب، باب فيسن يهجر اخاه المسلم)

'কিন্তু যে দুই ব্যক্তির রয়েছে বিবাদ ও বিদ্বেষ, তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। তার ব্যাপারে বলা হবে, 'এ ব্যক্তি জান্নাতী কিনা, এ ফায়সালা আমি এখুনই দিচ্ছিনা। আগে তারা পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলুক, তারপর তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হবে।'

# বিষেষ থেকে কুফুরী

প্রশু হতে পারে, এ জাতীয় ব্যক্তিকে জানাতী ঘোষণা দেয়া হবে না কেনা এর কারণ হলো, আল্লাহর বিধান হলো, মানুষ তার গুনাহ পরিমাণে শান্তি ভোগ করবে, যার গুনাহ যেমন হবে, তার শান্তিও তেমন হবে, নির্দিষ্ট শান্তি ভোগের পর তাকে জানাতে প্রবেশ করানো হবে। এখানে দেখার বিষয় হলো যে, অন্যান্য গুনাহ কুফর ও শিরকের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। কিন্তু ঝগড়া-ফ্যাসাদের গুনাহ কুফর ও শিরকের আশঙ্কামুক্ত গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে এ ঘোষণা দেয়া যেতে পারে যে, এ ধরনের গুনাহগার জানাতী। কারণ, হতে পারে কৃত গুনাহগুলোর জন্য সে অনুতপ্ত হবে, তাওবা করবে, তারপর সম্পূর্ণ মাফ পেয়ে জানাতের যোগ্য হয়ে যাবে। কিংবা যদি সে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে নির্দিষ্ট শান্তি ভোগ করবে, এরপর জানাতে প্রবেশ করবে। সূতরাং তার ব্যাপারে এ ঘোষণা দেয়া অযৌজ্ঞিক নয় যে, সে জানাতী। পক্ষান্তরে ঝগড়া-ফাসাদ যেহেতু মানুষকে কুফরীর প্রতিও নিয়ে যেতে পারে, শক্রতাবশত মানুষ কুফরী আচরণও করে বসতে পারে, তাই তার ব্যাপারে জানাতী হওয়ার ফায়সালা দেয়া যায় না। এটাই তার ব্যাপারে ঘোষণা না দেয়াটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত।

#### শবে বরাতেও মাফ পাবে না

শবে বরাত সম্পর্কে একটি হাদীস আপনারা নিশ্য তনেছেন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ রাতে আল্লাহর রহমত তাঁর বান্দার প্রতি বর্ষিত হয়। বনু কালব গোত্রের বকরীতলাের গায়ে যত পশম আছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার সেই পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন। রহমতের এ রাতে,

মাগফিরাতের এ স্নিশ্ব সময়ে দুই হতভাগা রহমত-মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত থাকে। ১. হিংসুক, বিশ্বেষী ও শক্রভাবাপনু ব্যক্তি, ২. ওই ব্যক্তি যে টাখনুর নিচে কাপড় পরে।

### বুগ্য কাকে বলে?

অপরের ক্ষতি কামনা তথা অমুকের ক্ষতিসাধন কীভাবে করা যায়, কীভাবে তার কুৎসা রটানো যায়, কীভাবে তাকে তাচ্ছিল্য করা যায়, কীভাবে তার ব্যবসা বন্ধ করা যায়, মোটকথা কীভাবে তার ক্ষতি করা যায়– এ জাতীয় ফিকিরে মন্ত থাকার নাম 'বুগ্য' তথা বিশ্বেষ।

তবে অত্যাচারীর হাতে অত্যাচারিত হলে তাকে দমন করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। অত্যাচারিত ব্যক্তি যেহেতু যুলুমের শিকার, তাই প্রতিশোধের আগুন তার মাঝে জ্বলে ওঠবে– এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও লক্ষ রাখতে হবৈ যে, ময়লুমের এই স্পৃহা যেন 'বুগ্য' পর্যায়ে না যায়। যালিমের অহেতুক ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করলে সেটাও 'বুগ্য' এর শামিল হবে।

## হিংসার চমৎকার চিকিৎসা

'বৃগ্য' এর উৎপত্তিস্থল হলো হিংসা। প্রথমে হিংসা জাগে, তারপর আরও সামনে এগুতে থাকে এবং 'বৃগ্য' তথা বিদ্বেষর রূপ ধারণ করে। তাই 'বৃগ্য' থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে হিংসা থেকে বাঁচতে হবে। অপরের নেয়ামত কিংবা গুণ বা কল্যাণ ইত্যাদি দেখে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হওয়ার নামই হলো হিংসা। বৃষ্পানে দ্বীন এর একটা চিকিৎসাপদ্ধতি দিয়েছেন। তাহলো, যার ওপর হিংসা হয়, তার জন্য দু'আ করবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে যে নেয়ামতটি দান করেছেন, সেটি আরো বাড়িয়ে দিন, তাকে আরো উনুতি দান করুন।' এ ধরনের দু'আ করা যদিও নিতান্ত অস্বন্তিকর, তবুও নফ্সের ওপর রোলার চালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যও দু'আ করবে যে, 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হিংসার আওন জ্বলছে, দয়া করে আপনি তা নিভিয়ে দিন।' বিশেষ করে নামাযের পর এ দু'আগুলো করবে, তাহলে হিংসা খতম হয়ে যাবে এবং বিদ্বেষও দূর হয়ে যাবে।

## নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্র

মক্কার কাফিরদের ত্নীরে এমন কোনো তীর ছিলো না, যেটি তারা রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ছুঁড়ে মারেনি। এমনকি তারা রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খুনের পিয়াসীও হয়েছিলো। ঘোষণা করেছিলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে, তাকে

একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে। উহুদ যুদ্ধের কথা তো আমরা সকলেই জানি। তীরবৃষ্টির মাঝে পড়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়েছেন। সে দিন তাঁর পবিত্র চেহারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলো। পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিলো, জীবনের এমন কঠিন মুহূর্তে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ ছিলো এই—

'হে আল্লাহ! আমার জাতি অবুঝ। আমার সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, তাই তারা যুলুম করছে। আপনি তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।'

শক্ষ্য করুন! জাতি বিদ্বেষে ফেটে যাচ্ছে, তারপরেও প্রিয়নবী সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কোনো হিংসা নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই। কত কোমল ও অনুপম ছিলো তাঁর চরিত্র। শত্রুতার মোকাবেলায় শত্রুতা নয়; বরং দু'আ করাই ছিলো নবী কারীম সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। হিংসা ও বিদ্বেষর চিকিৎসা এভাবেই হয়। শত্রুর জন্য দু'আ করলে বিদ্বেষ তখন পালিয়ে বেড়ায়।

## ঝগড়া ইলমের নুরকে বিলুঙ করে দেয়

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, ঝগড়ার একটা পদ্ধতি হলো, শরীরের মাধ্যমে ঝগড়া করা। যেমন ঝগড়ার সময় হাত-পা ইত্যাদি ব্যবহার করা। এছাড়াও ঝগড়ার আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, যা পড়ালেখা জানে এমন লোক বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের মাঝে হয়ে থাকে। একে বলা হয়— মুনাযারা, মুবাহাছা, মুজাদালা, বহছ ইত্যাদি। যেমন একজন আলেম একটা কথা বললো, অপরজন ওটাকে খণ্ডন করে দিলো। একজন দলীল পেশ করলো, অপরজন তা খণ্ডন করলো। প্রশ্ন-উত্তর, দলীল উপস্থাপন ও খণ্ডন— এভাবে চলতে থাকলো। এলক্ষ্যে বহছ বিতর্ক সভা, বই-পাল্টা বই রচনা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকলো। ঝগড়ার এ পদ্ধতিও নিন্দনীয়। আমাদের বুযুর্গণণ এটাকেও এড়িয়ে চলেছেন। কারণ, এ জাতীয় ঝগড়াও তাঁরা পসন্দ করতেন না। ঝগড়া ইমানের নূরকে বিলুপ্ত করে দেয়। তিনি আরো বলেছেন—

অর্থাৎ- 'ইলমী ঝগড়া ইলমের নূরকে নিভিয়ে দেয় ৷'

এখানে আরেকটি বিষয়ও জানা প্রয়োজন। তাহলো, 'মুযাকারা' ও 'মুজাদালা' তথা পারস্পরিক মতবিনিময় ও ঝগড়া-ঝাটি– দুটি ভিন্ন বিষয়। যেমন কোনো আলেম একটি ফতওয়া পেশ করলো, সেই ফতওয়ার ওপর অন্য এক আলেমের আপত্তি আছে, তাহলে উভরে বসতে পারেন, মতবিনিময় করতে পারেন। এটাকে বলা হয় 'মুযাকারা'। এটা প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে এক ফতওয়া ঠেকানোর জ্বন্য আরেক ফতওয়া, এ লক্ষ্যে গ্রন্থ-পাল্টা গ্রন্থ রচনা করা, লিফলেট বিতরণ করে এ ঝগড়াকে আরো তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া মোটেও প্রশংসাযোগ্য নয়। বুযুর্গানে দ্বীন এটা থেকেও নিষেধ করেছেন।

# হ্যরত থানবী (রহু,)-এর বাক-বিচক্ষণতা

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাকশক্তি ছিলো চমৎকার। কেউ কোনো মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে তাঁর ভাষার সাবলীল ধান্ধায় লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে চুপসে যেতো। এ প্রসঙ্গে ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি ঘটনা বলেছেন। একবার হযরত থানবী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়কার কথা। একবার তিনি বলে ওঠলেন, 'আলহামদুলিয়াহ। আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে বলছি, পৃথিবীর সকল বৃদ্ধিজীবি যদি একজোট হয় এবং ইসলামের সাধারণ ব্যাপারেও আপত্তি বা অভিযোগ প্রকাশ করে, তখনও 'ইনশাআল্লাহ' মাত্র দু' মিনিটের মধ্যে সকলকে নিরুত্তর করে দেয়ার মতো সক্ষমতা এ অধমের আছে।' তারপর তিনি বলেন, 'আমি তো সাধারণ একজন ছাত্র বৈ কিছু নয়। ওলামায়ে কেরামের প্রতিভা তো আরো বহুতণে বেশি।'

# মুনাযারার ফারদা নেই বললেই চলে

হযরত থানবী (রহ.) নিজেই বলেছেন, 'তখন দারুল উল্ম দেওবন্দ থেকে সদ্য দরসে নেযামী শেষ করেছি, অন্তরে প্রবল বাসনা মুনাযারা করার প্রতি। শিয়া, লা-মাযহাবী, বেরলবী, হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে মুনাযারা করার জন্য অতি উৎসাহী ছিলাম। তাই অব্যাহতভাবে একবার এক দলের সঙ্গে মুনাযারা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুনাযারা থেকে একেবারে তাওবা করে নিয়েছি। কারণ, শেষ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা হলো, মুনাযারায় তেমন কোনো ফায়দা নেই। বরং নিজের অন্তপ্রাণে এর প্রভাব পড়ে। এজন্য এখন একেবারে ছেডে দিয়েছি।

# জান্নাতে খরের জামানত

রাস্বুলাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَامُ وَهُوَ مُحِنَّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ (ترمذى، باب ماجاء في المراء)

'যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকলো, তার জন্য আমি জান্নাতের উৎকৃষ্টা স্থানে ঘর নিয়ে দেয়ার যিম্মাদারী নিচ্ছি।'

উক্ত হাদীস থেকে অনুধাবন করুন, ঝগড়া মেটানোর জন্য রাসূলুক্সাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকির কত তীব্র ছিলো। তাই যালিমের যুলুম বরদাশত করতে পারলে তখনও ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকা ভালো। এক্ষেত্রে যদিও প্রতিশোধের অনুমতি আছে, তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে ঝগড়া এড়িয়ে যাওয়ার।

## ঝগড়ার পরিণাম

বর্তমানে আমাদের সমাজ ঝগড়া-বিবাদে ছেয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ছে। ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে, জাতি জাতির সঙ্গে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে অহরহ ঘন্দ্রে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ঝগড়ার আগুন জ্বলছে। সমাজের সকলেই যেন সমবলীয়ান বিরোধে এ ঝগড়া-বিবাদকে আরো তীব্র করে তুলছে। ফলে বরকতশূন্যতা, অন্ধকার ও দৃঃশাসনের অক্ষছ কুয়াশা সমাজকে বিমর্ধ করে দিছে। ইবাদতের নূর আমাদের মাঝে আজ অনেকটা ফ্যাকাসে রূপ ধারণ করেছে।

#### বিবাদ যেভাবে মিটাবে

প্রশু হলো, এ ঝগড়া-বিবাদের অবসান কীভাবে হবে? এ সুবাদে হাকীমূল উন্মত হ্যরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর একটি বাণী আপনাদেরকে বলবো। এটি কেবল বাণী নয়, বরং একটি সোনালী নীতিও। বাস্তব জীবনে এটির ওপর আমল করতে পারলে আশা করি, পঁচান্তর ভাগ বিবাদের অবসান এখানে হয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন, 'তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে, তাহলো এ পৃথিবীর মানুষের কাছে কোনো আশা করবে না। মানুষের কাছে মানুষের চাওয়া-পাওয়া কমে গেলে 'ইনশাআল্লাহ' অস্তরে ঝগড়া-বিবাদের চিস্তাও আসবে না।'

অপরের প্রতি উত্থাপিত অভিযোগের উৎপত্তি আশা-আশাক্ষা থেকে হয়। যেমন এরূপ আশা করা যে, অমুকের এ কাজটি করা উচিত ছিলো, অথচ সে করেনি। আমাকে যেমনটি সম্মান করা উচিত ছিলো, তেমনটি করেনি। আমি তার থেকে যে ধরনের আচরণের আশা করেছিলাম, সে ধরনের আচরণ সে দেখায়নি। অমুককে একটা উপহার দিয়েছিলাম, সে ধন্যবাদ পর্যন্ত বলেনি ইত্যাদি। এ জাতীয় আশা না করাই ভালো। কারণ, আশা পূরণ না হলে তখন মনে ব্যথা পাবে। ব্যথা থেকে সৃষ্টি হবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'কারো প্রতি কোনো অভিযোগ থাকলে সরাসরি গিয়ে তাকে বল, তোমার প্রতি আমার এ অভিযোগ আছে। তোমার অমুক কথাটি আমার কাছে ভালো লাগেনি, এ বলে মনকে সাফ করে নাও।'

অথচ বর্তমানে মন সাফ করে নেয়ার প্রচলন একেবারে নেই বললেই চলে।
মনোকষ্ট জিইয়ে রাখাটাই বর্তমান যুগের মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।
এভাবে এক অভিযোগ থেকে তৈরি হয় অন্য অভিযোগ। এক প্যাচ থেকে জন্ম
নেয় নতুন আরেকটি প্যাচ। সবশেষে এমনভাবে জট পাকিয়ে য়য় য়ে, মাথা
খুঁজে বের করাটাই তখন দুঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। য়র অনিবার্য ফল হিসাবে জুলে
ওঠবে বিশ্বেষ ও বিবাদের আগুন।

# আশা-আকাজ্কা বর্জন কর

এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, 'কারো প্রতি কোনো আশা না রাখার মাধ্যমে বিবাদের শিকড় কেটে দাও। আশা সৃষ্টির প্রতি নয়; বরং আশা করবে আল্লাহর কাছে। সৃষ্টির প্রতি আশা রাখতে পার, তবে সুন্দর ব্যবহারের নয়;বরং তিক্ত ব্যবহারের। তিক্ততার আশা রাখার পর মিষ্টি ব্যবহার পেলে অন্তর আনন্দে নেচে ওঠবে। আর তখনি আল্লাহর শোকর আদায় করবে যে, 'হে আল্লাহ! এটা একমাত্র আপনারই কারিশমা, আপনারই দয়া।' তিক্ত ব্যবহারের আশা রাখার পর তিক্ত ব্যবহার পেলে ভাববে যে, আমি তো এটাই আশা করেছিলাম। এর ফলে অভিযোগ কিংবা বিদ্বেষ অন্তরে জায়গা নিতে পারবে না। শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ারও তখন সূত্র থাকবে না। অতএব, কামনা-বাসনা মাধলুকের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছে রাখতে হবে।

#### প্রতিদানের নিয়ত রেখো না

হযরত থানবী (রহ.) আরেকটি সোনালী নীতির কথা বলেছেন যে, যখন অপরের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে, তখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করবে। যেমন কারো জন্য সুপারিশ করলে কিংবা কারো প্রতি সম্মান দেখালে তখন এ কথাই নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করছি, নিজের আখিরাতকে সমৃদ্ধ করার জন্য করছি। স্নিশ্ধ আচরণ এ জাতীয় নিয়তে কর, তাহলে প্রতিদান পাওয়ার আশা আর থাকবে না।

যেমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুমি খুব ভালো ব্যবহার করেছো। তারপর দেখা গেলো, সে তা স্বীকারই করলো না। তাহলে এতে নিচয় তোমার মন কষ্ট পাবে। কিন্তু যদি তুমি উক্ত উত্তম আচরণটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে, তাহলে কোনো কট হতো না। কারণ, তোমার উদ্দেশ্য তো হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি।

উল্লিখিত দৃটি সোনালী নীতি যদি আমরা মেনে চলতে পারি, তাহলে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ 'ইনশাআল্লাহ' আপনা আপনি মিটে যাবে এবং এ হাদীসটির ওপর আমল হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিবাদ বর্জন করবে, আমি নিজে তার জন্য জান্লাতের উৎকৃষ্ট স্থানে ঘর বানিয়ে দেয়ার যিমাদারী নিচ্ছি।

# কুরবানীর উজ্জ্ব নমুনা

আব্বাজ্ঞান মৃষ্ণতী মৃহান্দদ শফী (রহ.)কে দেখেছি, আজীবন তিনি হাদীসটির ওপর আমল করেছেন। বিবাদ নিরসনে নিজের বড় বড় হক থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এমনি একটি ঘটনা আছে, যা অবিশ্বাস্য। দারুল উল্ম করাচীর বর্তমান অবস্থান কাওরাঙ্গিতে। পূর্বে এটি ছিলো নানকওয়াড়ার একটি ছোট ভবনে। দারুল উল্ম যখন বড় হয়ে গেলো, তখন স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিলো। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো, প্রশন্ত ও খোলামেলা একটা পরিবেশে দারুল উল্মকে নিয়ে যাওয়ার। এরই মধ্যে আল্লাহর সাহায্য চলে এলো, শহরের মাঝামাঝি অবস্থানে চমৎকার ও খোলামেলা একটি জায়গা সরকারের পক্ষ থেকে মিলে গেলো। বর্তমানের ইসলামিয়া কলেজ সেই জায়গাটিতেই অবস্থিত। হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর কবরও সেখানেই। খোলামেলা পরিবেশের এ জায়গাটা দারুল উল্মের নামে বরাদ্দও হয়ে গিয়েছিলো। জমির কাগজ-পত্রসহ সবকিছু ঠিকঠাকও করা হয়েছিলো। টেলিফোন লাইনও চলে এসেছিল।

তারপর দারুল উল্মের ভিত্তিগ্রন্তর যখন হয়, তখন একটা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো। দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামে সেই সম্মেলনে এসেছিলেন। হঠাৎ সেই সম্মেলনেই দেখা দিলো বিপত্তি। কিছু লোক বিবাদ সৃষ্টি করে বসলো যে, জায়গাটা দারুল উল্মকে দেয়া উচিত হয়নি। বরং উচিত ছিলো অমুক জিনিসের জন্য হওয়ার। বিবাদ সৃষ্টিকারীরা এমন কিছু লোককেও তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হলো। যারা আব্বাজানের শ্রন্ধার পাত্র ছিলেন। আব্বাজান প্রথমে চেষ্টা করেছেন, কীভাবে বিবাদ শেষ করা যায়া কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। তাই আব্বাজান ভাবলেন, যে মাদরাসার সূচনা হবে বিবাদের মাধ্যমে, তার মধ্যে কী বরকত থাকতে পারে। এজন্য আব্বাজান নিজের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, জায়গাটা আমি ছেড়ে দিলাম।

#### এর মধ্যে বরকত দেখছি না

দারুল উলুমের পরিচালনা কমিটি এ ঘোষণা শুনে তো একেবারে হতবাক। তারা আব্বাজানকে বললেন, হ্যরত! আপনি এটা কী বলছেন? এতো বড় জায়গা, তাও শহরের মাঝখানে, কত চমৎকার পরিবেশে, এমন জায়গা পাওয়া কী চাটিখানি কথা। জায়গা তো আপনার দখলেই আছে, কাগজপত্রও ঝামেলামুক্ত। তাহলে আপনি কেন সরে আসবেন?' আব্বাজান তাদেরকে উত্তর দিলেন, 'আপনাদেরকে আমি বাধ্য করছি না। কারণ, পরিচালনা কমিটিই এ জায়গার প্রকৃত হকদার। তাই আপনারা ইচ্ছা করলে মাদরাসা করতে পারেন। তবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো না। কারণ, যেই মাদরাসার সূচনাই হবে বিবাদের মাধ্যমে, তার মধ্যে কোনো বরকত আমি দেখছি না।' তারপর তিনি পরিচালনা কমিটির সদস্যদেরকে একটি হাদীস পড়ে তনালেন যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সরে আসবে, আমি নিজে তার যিম্মাদারী নিচ্ছি যে, তাকে জান্নাতের মধ্যখানে ঘর বানিয়ে দেয়া হবে।' আপনারা বলতে চাচ্ছেন, এ সুন্দর জায়গা শহরের ভেতরে আর কোথায় পাবো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি জান্লাতের মাঝখানে তাকে ঘর বানিয়ে দিবো। একথা বলে তিনি জায়গাটা ছেড়ে দিলেন। বর্তমানে এত বড় কুরবানীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যার পূর্ণ আস্থা রয়েছে, ভক্তি ও তালোবাসা রয়েছে, সেই এমন কাজ করতে পারে। তারপর আল্লাহর রহমত দেখুন, আল্লাহ তাআলা আরো কয়েক গুণ বড় জায়গা মিলিয়ে দিলেন, বর্তমানের দারুল উলুম সেই জায়গাতেই অবস্থিত।

আব্বাঞ্চানকে সারা জীবন দেখেছি, উক্ত হাদীসের ওপর তিনি আমল করে গেছেন। এতো একটি উদাহরণ পেশ করলাম। অন্যথায় এ ছিলো তাঁর সারা জীবনের আমল। অথচ আমরা তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। স্থায়ী বিবাদে আমরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়ি। হিংসা-বিছেষ মনের মাঝে গেঁথে ফেলি। অথচ এ ঝগড়া-বিবাদ মানুষের খীন-ধর্ম ন্যাড়া করে দেয়। তাই আসুন। আল্লাহর ওয়ান্তে বিবাদকে দাফন করে দিন। কারো মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখতে পেলে মেটানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

#### বিবাদ মিটিয়ে দেয়া সদকা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَفَةٌ كُلَّ يُوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ

بَيْنَ ٱلْإِثْنَيْنِ صَدَقَةً، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تُرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةً، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ خُطُوةٍ تَهْشِيْهَا إلِى الصَّلَاةِ صَدَقَةً، وَتُعِيْطُ ٱلأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ (مسند احمد ج ٢ ص ٣١٦)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানব শরীরের প্রতিটি জ্বোড়ার মোকাবেলায় একটি করে সদকা দেয়া তার কর্তব্য। যেহেতু প্রতিটি জোড়াই আল্লাহর নেয়ামত। আর আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। একজন মানুষের শরীরে তিনশ' ষাটটি জোড়া থাকে। সূতরাং প্রতিটি মানুম্বর ওপর কর্তব্য বর্তায়, প্রতিদিন তিনশ' ষাটটি করে সদকা দেয়ার। আল্লাহ অত্যস্ত অনুগ্রহশীল। তিনি চান বান্দা এ সদকাণ্ডলো যেন সহজেই দিতে পারে। এ লক্ষ্যে তিনি সদকা দানের পদ্ধতি করেছেন অতি সহজ। তাই তাঁরই রাসৃল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'জনের মাঝে বিরোধ চলছিলো, আর তুমি মধ্যস্থতা করে তা মিটিয়ে দিলে, তাহলে এটাও সদকা। একজন মানুষ ঘোড়ায় চড়তে পারছে না. তুমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলে, তোমার সহযোগিতায় সে ঘোড়ায় চড়তে পেরেছে, তাহলে তোমার এ সহযোগিতাটাও সদকা। আরেক ব্যক্তি হয়ত বোঝা ওঠাতে পারছিলো না, তুমি একটু সহযোগিতা করে তার বোঝাটি ওঠিয়ে দিলে, তাহলে এটাও সদকা। অনুরূপভাবে ভালো কথা বললে, কল্যাণের কথা ভনালে সেটাও সদকা। যেমন এক ব্যক্তি খুব পেরেশান, তুমি সেটা লক্ষ্য করে তাকে কিছু সান্ত্রনা দিলে সেটাও সদকাভুক্ত হবে। তেমনিভাবে নামাযের উদ্দেশ্যে যখন মসজিদে যাও, তখন তোমার প্রতিটি কদমও সদকা হিসাবে পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে পথ-ঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও এক প্রকার সদকা।

### ইসলামের কারিশমা

وَعَنْ أُمِّ كُلْفُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِبْطٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُقُولُ : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرُاأَوْ يَقُولُ خَيْرًا (صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب ليس الكذاب الذي...)

মহিলা সাহাবী উম্মে কুলসুম (রাথি.) উকবা ইবনে আবি মুঈত-এর মেয়ে। উকবা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শক্ত। একজন সম্পন্ন মুশরিক। আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ-এর মতোই ছিলো তার শক্রতা ও বিষেষ। এই সেই লোক যার সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বদদোয়া করেছিলেন—

'হে আল্লাহ। আপনার কোনো এক হিংপ্রপ্রাণী তার ওপর লেলিয়ে দিন।' রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া ছিলো অব্যর্থ। পরিশেষে সে বাঘেল আক্রমণে মারা যায়। ইসলামের এত বড় দুশমনের ঘরে সাহাবী উন্দে কুলসুম (রাযি.)-এর জন্ম। পিতা কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত আর মেয়ে সমানের দীপ্তিতে আলোকিত।

### এমন ব্যক্তি মিখ্যুক নয়

উন্মে কুলসুম (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়াসাল্লামকে বলতে ভনেছি, 'যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে উত্তম কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে অথবা একে অপরের প্রতি সুধারণা সৃষ্টি করার জন্য এবং রেশারেশি ও শত্রুতা নির্বাপিত করার জন্য একজনের কথা অপর জনের কাছে পৌছিয়ে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়।' অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে যে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য নয়, তবুও সে রেশারেশি ও ঘৃণা দূর করার উদ্দেশ্যে বলছে, তাহলে এ ধরনের কথা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

### সরাসরি মিথ্যা হারাম

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, স্পষ্ট মিথ্যা নাজায়েয। তবে এমনভাবে ইঙ্গিতমূলক কথা বলা যে, যার বাহ্যিক দিকটা মিথ্যা হলেও বাস্তবে মিথ্যা নয়, তাহলে সেটা জায়েয। যেমন দু'জনের মাঝে জঘন্য বিদ্বেষ বিরাজ করছে, একে অপরের নাম তনলেও গায়ে জ্বর ওঠে। একজন অপরজনের ঘোরতর শক্র, তাহলে এ শক্রতা মেটানোর জ্বন্য এভাবে বলা যাবে যে, দেখ ভাই। তুমি তাকে শক্র ভাবছো, অথচ সে তোমার জন্য দু'আ করতে আমি দেখেছি।

मक्षा कसन, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি তার জন্য দু'আ করতে শুনেনি, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, সে একদিন الْمُنْ لِلْمُوْمِنِيْنَ হে আল্লাহ! আপনি মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিন- এ দু'আ করতে শুনেছিলো। একেই বলে দিলো, তুমি যাকে শক্রু ভাবছো, সে তো তোমার জন্য দু'আ করে। আর মনে মনে বললো, আসলে সে তো সকল মুমিনের জন্য দু'আ করে এবং তুমি তো মুমিনদেরই একজন। তখন এ জাতীয় মিথ্যা কপচানো শুনাহ নয়। বরং

সাওয়াবের কাজ। কারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মিথ্যাভুক্ত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা তো মিথ্যার ভেতরে লুকায়িত সত্য।

#### ভালো কথা বলো

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এ জাতীয় মিথ্যার অনুমতি আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এটি করবে, তখন সে এমন কথাই বলবে, যার দ্বারা পারস্পরিক বিদ্বেষ তুঙ্গে ওঠার পরিবর্তে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তোমার কথা দ্বারা বিবাদমান কলহ বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাহলে এটা তো আগুনের মাঝে দি ঢেলে দেয়া হবে। এর জন্য তোমাকে অবশ্যই ফল ভোগ করতে হবে।

# মীমাংসা করানোর ওরুত্ব

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ বাণী হয়ত আপনারা জ্ঞানেন যে, তিনি বলেছিলেন–

# دروغ مصلحت امیز بهه از راستی فتنه انگیز

'বিবাদ মেটানোর উদ্দেশ্যে মিখ্যা বলা সেই সত্যের চেয়ে উত্তম যা বিবাদ লাগানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়।' অবশ্য মিথ্যা দ্বারা স্পষ্ট ও নির্লজ্জ মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে— এমন কথা বলবে। দেখুন, পারস্পরিক বিবাদ-ঝগড়া, ফিতনা-ফাসাদ ও রেশারেশি মেটানোর তাগিদ ইসলামে কী পরিমাণে রয়েছে।

# এক সাহাবীর ঘটনা

عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَثَهَا قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابٍ عَالِيئةٌ أَصْوَاتُهَا، وَإِذًا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْأَخْرَ وَسَلّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابٍ عَالِيئةٌ أَصْوَاتُهَا، وَإِذًا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْأَخْرَ وَيَسُلّمُ فَقُولُ: وَاللّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ وَيَسُلّمُ فَقَالُ: وَاللّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ صَلّى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَعَالً: أَيْنَ النّهُ اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَعَالً: أَنَا بَا رَسُولُ اللّهِ وَ فَلَهُ إِنْ ذَالِكَ أُحِبُّ (صحيح البخارى، كتاب فَقَالَ: أَنَا بَا رَسُولُ اللّهُ وَلَا اللهِ الصلح، بإب هل يشير الإمام بالصلح)

'হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, এক দিনের ঘটনা। রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসেছেন। ইতোমধ্যে দু'জনের কথা কাটাকাটি তাঁর কানে এলা। ঝগড়ার বিষয় ছিলো, একজন অপরজন থেকে ঋণ নিয়েছিলো। ঋণদাতা এখন তার ঋণ চাচ্ছে। কিন্তু ধনী ব্যক্তি তার অপারগতা করে বলছে, এ মূহুর্তে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করার মত অবস্থা আমার নেই। এক কাজ কর, কিছু নাও আর কিছু হেড়ে দাও। দ্বিতীয়জন তা মানছিলো না বরং সে বলছে, না, তা হবে না। আল্লাহর কসম। আমি তোমাকে একটুও ছাড় দিবো না। এ কথাওলো বলার সময় ঋণী ব্যক্তি ছিলো অস্থির, আর ঋণদাতা ছিলো উত্তেজিত। তাই তাদের উত্তর্মের চওড়া আওয়াজ রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনছিলেন এবং এ অবস্থা দেখে তিনি বের হয়ে বললেন, 'ওই ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর কসম করে বলেছে যে, সে নেক কাজ করবে না।' রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান তনে ঋণদাতা এগিয়ে গেলো এবং সঙ্গে বলে ওঠলো, ইয়া রাস্পাল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামে আমিই সেই লোক। আর আমি অবশিষ্ট ঋণ এক্ষুনি মাফ করে দিলাম। আমার ভাই যত কম দিতে চায়, আমাকে দিতে পারবে। অবশিষ্ট ঋণ না নেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।

### সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

উত্তেজনায় গমগম করা পরিবেশকে নিমিষেই শান্ত করে দেয়ার মতো গুণ যাদের আছে তারাই তো হলেন এরা– সাহাবায়ে কেরাম। এরপর কী হলোঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রয়োজন আর হয়নি। বরং আপনা আপনি ঝগড়া মিটে গেছে। এর কারণ ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিলো অগাধ ও অকৃত্রিম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ খেকে মাত্র একথাটুকু শোনার পর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস তাঁরা করেননি। আল্লাহ তাআলা আপন মহিমায় সাহাবায়ে কেরামের কিছু আবেগ-দরদ ও গুণ আমাদেরকেও দান করুন। সকল মুসলমানের মধ্য থেকে পারস্পরিক হিংসা, বিশ্বেষ ও বিবাদ বিশুপ্ত করে দিন। সকলকে অপরের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।



"यि क्षिड थात्म, उत्य कात्र एपत क्षिड शामाना यि कि एपत उद्ध यान। याए यात्म नियं उत्ति त्यात्म यान। यात्म शकात क्षित्म जात्म प्रं जा लाए त जामाय यान। कात्नात्म वागान लाए के प्रेर्ति यान। रिनमाजात्मार ' এत्र कात्रश जानक याए यात्म जिव्यात्नी श्वन। जापनात्म जात्म जात्म शिवन यापात्म व्य यात्म। जात्मात्म जात्म, जा पत्रापत्म कायात्म (द्याय यात्म। जात्मास्त्र ए यात्म अत्य प्रतिन ना। कात्म, जाम्स यात्म जात्म व्याप्त विलिन क्षित प्रितन ना। कात्म, जाम्स याक्रिक प्राप्त विलिन क्षित प्रितन ना। कात्म, जाम्स याक्रिक (तथा व्याप्त व्याप्त व्याप्त प्रता व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त प्रता व्याप्त व्याप्त

# রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদব

اَلْحَسْدُ لِلَّهِ نَحْسَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَتِفَاتِ اَعْسَالِنَا، مَنْ يَتَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّصْلِلْهُ فَلَا هَادِئ لَهُ وَاصْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ الِاَّ اللهُ وَحَدَهُ لَاصَرِيْكَ لَهُ، وَاصْهَدُ اَنَّ سَتِبِدَنَا وَسَنَدَتَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَتَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِم وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسُلَّمَ تَسْلِيْكًا كَفِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبِ رُضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِبْاعِ الْجَنَائِزِ وَتُشْعِبْتِ الْعَلَيْمِ وَاتِبْاعِ الْجَنَائِزِ وَتُشْعِبْتِ الْعَلَيْمِ وَالشَّلَامِ، وَالشَّلَامِ، وَالشَّارِ الْمُقْسِمِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظُلُومِ، وَافِشْاَ وَالسَّلَامِ، وَالشَّلَامِ، وَالشَّالِمِ، وَالشَّاءِ السلام) (صَحِبْع بُخَارِيْ - كِتَابُ الاستينان باب افشا والسلام)

# হামদ ও সালাতের পর। সাতটি উপদেশ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি গুরাসাল্লাম আমাদেরকে সাভটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন।
এক. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাগুরা।
দূই. জানাযার পেছনে পেছনে যাগুরা।
তিন. হাঁচি দিয়ে কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে ﴿﴿ وَمَا لَكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে উল্লেখিত সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সূতরাং এগুলো পালন করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো মুসলমানের জীবনের জন্য মর্যাদা, গৌরব ও সভ্যতার প্রতীক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

#### রোগীকে দেখতে যাওয়া একটি ইবাদত

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয়টি হলো, রুণু ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি যত্ন নেয়া একজন মুসলমানের হকও। এ আমল আমরা সকলেই করি। দুনিয়াতে এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যে কোনো রোগীকে অন্তত দেখতে যাইনি।

তবে এক হলো রুসম পালন। অমুক ব্যক্তি অসুস্থ, তাই দেখতে না গেলে মানুষ কী বলবে – এ জাতীয় চিন্তায় তাড়িত হয়ে আমরা অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর রাখি। তখন এটা হয় ইখলাসশূন্য আমল, যার মধ্যে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হয় না।

অপরটি হলো, রাস্লুক্সাহ সাল্পাল্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্পামের নির্দেশ পালন। এর ধারা উদ্দেশ্য হয়, আল্পাহকে সন্তুষ্ট করা। ইখলাসের নিয়তে, সাওয়াবের আশায় রোগীর সেবা করলে আল্পাহ খুশি হন। বিভিন্ন হাদীসে রোগী দেখার সাওয়াব হিসাবে যেসব ফ্যীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তখনই পাওয়া যাবে, যখন ইখলাসপূর্ণ থাকবে।

#### সুন্লাতের নিয়ত করবে

যেমন এক ব্যক্তি কোনো রোগীকে এ আশায় দেখতে যাচ্ছে যে, আমি অসুস্থ্ হলে সেও আমাকে দেখতে আসবে। যদি আমার অসুস্থ্তার সময় সে যদি আমাকে দেখতে না আসে, তাহলে ভবিষ্যতে আমিও তাকে দেখতে যাবো না। তাহলে এটা তো 'বিনিময়' এবং 'রুসম' হয়ে গেলো। এর জন্য সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে এর মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত থাকে, 'বিনিময়' কিংবা 'রুসম'-এর গদ্ধ না থাকে, তখন সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর তখনই বুঝা যাবে যে, এটি ইখলাসপূর্ণ হয়েছে এবং সুন্নাতের ওপর আমল করার লক্ষ্যে হয়েছে।

#### শয়তানী কৌশল

শয়তান আমাদের ঘোরতর শক্র। আমাদের ইবাদতগুলোর মাঝে সে তালগোল পাকানোর বেলায় খুবই পটু। যেসব ইবাদত সহীহ নিয়তে করতে পারলে আল্লাহ অনেক সাওয়াব দান করেন এবং আখেরাতে খুবই কাজে আসবে, শয়তান সেগুলোতে বিঘ্ন ঘটায়। শয়তান চায় না, আমাদের আখেরাতের

জগত সুখময় হোক। **ইরাদতগুলোতে আমাদে**র নিয়ত খালেস হোক– এটাও তার কাছে অসহনীয়। যেমন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা, তাদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া- এগুলো সবই অনেক সাওয়াবের কাজ এবং দ্বীনের অংশও। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ খুশি হন এবং প্রতিদানও দেন। কিন্তু যে প্যাচ লাগায় তারই নাম শয়তান। সে নিয়তের মধ্যে ভেজাল প্রবেশ করিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষ কুচিন্তায় মরে। মানুষ চিন্তা করে, 'আমি ওধু ওই লোকের সঙ্গে সদাচরণ করবো, যে আমার সঙ্গে সদাচরণ করে। কেবল ওই লোককে হাদিয়া দিবো, যে আমাকে হাদিয়া দেয়। বিনিময় যেখানে নেই, সেখানে আমিও নেই। তার বিয়েতে আমি উপহার দিতে যাবো কেন, সে কি আমাকে উপহার দিয়েছে?' এ জাতীয় চিন্তার অনুপ্রবেশ শয়তান ঘটায়। এর কারণেই আজ সমাজে হাদিয়ার প্রচলন কমে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহামূল্যবান সুন্নাত হলো এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হাদিয়া দিবে। শয়তানের এসব চাতুরি আমাদেরকে বুঝতে হবে। জওহরকে মাটি করে দেয়ার কুমন্ত্র সে জানে, তাই তার ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে দিতে হবে। হাদিয়া যেন নিছক রুসমে পরিণত না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

## আত্মীয়তার বন্ধন এবং তার তাৎপর্য

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, সে এটা দেখে না যে, ওই আত্মীয় আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করলো। এটাই নবীজী সাল্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামের অনুপম শিক্ষা। তিনি বলেছেন–

অর্থাৎ— যে বিনিময় প্রত্যাশী, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। যে সবকিছুতে বিনিময় চায় সে স্বজ্ঞনপ্রিয় নয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তাকে বলা হয়, যে তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও সে বন্ধন রক্ষা করে চলে। যেমন আত্মীয় তার জন্য হাদিয়া আনেনি, কিন্তু সে আত্মীয়ের জন্য হাদিয়া নিয়ে গেলো এটাকেই বলে আসল আত্মীয়তা। তবে এক্ষেত্রে নিয়ত থাকতে হবে বিশুদ্ধ। অর্থাৎ হাদিয়াটি একমাত্র আল্লাহর সভুষ্টির জন্যই নিচ্ছি। রাসূল্ল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্কুনাত পালনে আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হন, তাই আমি এর মাধ্যমে তাঁর সুনাত পালন করছি।

সূতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ককে ইবাদত মনে করে তা রক্ষা করে চলবে।
নামায পড়ার সময় কেউ কি একথা ভাবে যে, আমার দোন্ত নামায পড়েনি বিধায়

আমিও পড়বো না? এমনটি কেউ ভাবে না। বরং ভাবে যে, আমার ইবাদত আমার জন্য, তার ইবাদত তার জন্য, আমার আমল আমার সঙ্গে যাবে এবং তার আমল তার সঙ্গে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাও নামাযের মতো একটি ইবাদত। তোমার আত্মীয় এ ইবাদত না করলেও তুমি কর। তুমি তাকে দেখতে যাও, সে অসুস্থ হলে তার সেবা কর।

# অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফর্যীলত

হাদীস শরীকে এসেছে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعُ (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض)

অর্থাৎ 'এক মুসলমান অসুস্থ হলে অপর মুসলমান যখন তাকে দেখতে যায়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সে জান্নাতের বাগানেই অবস্থান করে।'

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ مُشَلِمٍ يَعُوْدُ مُشَلِمًا غُدُوَةً اِلاَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعُونُ اَلْفَ مَلِكٍ حَتَّى يُشْسِىَ وَانْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلِكٍ حَتَّى يُصْبِحُ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ (ترمذى، كتاب الجنائز، باب عيادة العريض)

অর্থাৎ 'কোনো মুসলমান অপর অসুস্থ মুসলমানকে সকালবেলা দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সন্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতের একটি বাগান বরাদ্দ করে দেন।'

### সন্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভ

চাট্টিখানি কথা নয়। সন্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভ নিশ্চয় অনেক বড় বিষয়। পাশের বাসার অসুস্থ লোকটিকে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য দেখতে গেলে এত বিশাল সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। এরপরেও কি 'বিনিময়ের' প্রতি তাকিয়ে থাকবেন। সে আমাকে দেখে কিনা, আমার অসুস্থতায় তার কোনো দরদ তো আমি দেখি না— এ জাতীয় অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করার অর্থ হলো— সন্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ থেকে, বেহেশতের বাগান থেকে সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহান সুন্নাত থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

### অসুস্থ ব্যক্তি যদি ক্ষোভের পাত্র হয়

যদি ক্ষোভ থাকে, তবে কার ওপর ক্ষোভঃ অসুস্থ ব্যক্তির ওপরঃ তবুও যান। সাওয়াবের নিয়তে তাকে দেখতে যান। সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভের আশায় যান। জানাতে বাগান লাভের টানে যান। 'ইনশাআল্লাহ' এর কারণে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আপনার অন্তরে অসুস্থ ভাইয়ের ব্যাপারে যে ক্ষোভ আছে, তা দরদের জোয়ারে যাবে। আল্লাহর ওয়ান্তে এটাকে রুসম মনে করে এর তাৎপর্য বিলুপ্ত করে দিবেন না। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা রুসম নয়, বরং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত। এর জন্য আল্লাহ অনেক সাওয়াব রেখেছেন।

### সময় যেন বেশি না গড়ায়

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার বিষয়ে কিছু আদব আছে। যেগুলো রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। আসলে জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনা আছে। অথচ আমরা তা আজ ভুলে বসেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত শিষ্টাচার নিজের জীবন থেকে আমরা বের করে দিয়েছি। যার ফলে জীবন আজ পরিণত হয়েছে আযাবে। তার নির্দেশিত পথ আঁকড়ে ধরলে এখনও সম্ভব যে, জীবনটাকে জান্লাতে পরিণত করা যাবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া আদব কী, এ সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

# مَنْ عَادَ مِنْكُمْ فَلْيُخَيِّفْ

অর্থাৎ— অসুস্থ ব্যক্তিকে যখন দেখতে যাবে, তখন অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সেরে নিবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি তাকে দেখতে গেলে অথচ মুহূর্তটি তার উপযোগী নয়। দরদের কারণে তার কাছে গেলে অথচ পরিবেশটা দেখার উপযুক্ত নয়। তোমার দরদ যেন রোগীর অশান্তির কারণ না হয়। তোমার মহকতের বহিঃপ্রকাশ যেন তার জন্য কষ্টের উপকরণ না হয়। বরং দেখবে, এখন তার সঙ্গে সাক্ষাত করা যাবে কিনা, তার পরিবার-পরিজন তার সঙ্গে এ মুহূর্তে আছে কিনা, তোমার যাওয়ার কারণে পর্দার ব্যবস্থা করা লাগবে, এটা তার জন্য এ মুহূর্তে সম্ভব কিনা, এখন তার আরামের সময় কিনা— এসব বিষয় বিবেচনা করে তারপর সবকিছু অনুকূলে হলে তাকে দেখতে যাবে। এটা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার একটি শুরুত্বপূর্ণ আদব। এ আদবের প্রতি যতুশীল হবে।

### এটা সুন্নাত পরিপন্থী

রোগীকে দেখতে গেলে সেখানে আঁঠার মতো বসে থাকবে না। এতে রাগী বিরক্ত হতে পারে। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে প্রাক্ত আর কে হতে পারে! দেখুন! সাধারণত যে কোনো অসুস্থ লোক নিজস্বতা বজায় রেখে একটু অকৃত্রিমভাবে থাকতে চায়। প্রতিটি কাজ সে নিজের মতো করে করতে চায়। কিছু মেহমানের সামনে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি চাচ্ছে একটু পা ছড়িয়ে বসতে। সে সময়ে যদি এমন কোনো মেহমান যে তার কাছে সম্মানের পাত্র, তাহলে পা ছড়িয়ে বসাটা তার কাছে ভালো লাগবে না। অথবা সে চাচ্ছে, নিজ ঘরের লাককে কিছু বলবে, কিছু মেহমানের সামনে হয়ত তা বলা যাছে না। এই যে বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং বিরক্তি— এটা তো মেহমানের কারণেই হছে। মেহমান গিয়েছে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে, অথচ এর মাধ্যমে নিজের অজান্তেই তাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তাই রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি মেহমান। রোগী দেখার উদ্দেশ্যে গিয়েছো। সাওয়াব কামানের উদ্দেশ্যে গিয়েছো। লক্ষ্য রাখবে, এটা যেন রোগীর কাছে বিরক্তিকর না হয়। অন্যথায় সুন্নাত পালনের পরিবর্তে আযাবের লালন হয়ে যাবে।

### হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ঘটনা

মহান সাধক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)। অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন তিনি। অনেক গুণের সমাহার আল্লাহ তাঁর মাঝে ঘটিয়েছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ মহান ব্যক্তির ভক্ত- অনুরক্তের সংখ্যাও তো আর কম নয়! তাই তাকে দেখার জন্য মানুষ তার বাড়িতে ভিড় জমালো। একের পর এক আসছিলো আর তাঁর খোজ-খবর নিচ্ছিলো। ইত্যবসরে এক লোক এলো, খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করলো, তারপর সেখানে বসে গেলো। বসলো তো বসলোই আর যেন ওঠার নাম নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) চাচ্ছিলেন, এ ব্যক্তি যেন বিদায় হয়। কিন্তু লোকটি যেন এটা বুঝতেই রাজি নয়। সে এদিক-সেদিক কথা বলেই যাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) অভিযোগের সুরে বললেন, ভাই। এমনিতে অসুস্থতার কারণে কষ্ট পাচ্ছি। তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছি যারা দেখতে আসে তাদের **পক্ষ** থেকে। সময় বোঝে না, পরিবেশ বোঝে না। আসে তো আসেই আর যাওয়ার নাম নেয় না।' লোকটি উত্তর দিলো, 'হ্যরত! এসব লোকের কারণে নি**ক্তয়** আপনি কট পাচ্ছেন, তাই আপনার অনুমতি হলে দরজাটা বন্ধ করে আসতে পারি। তখন আর কেউ আসার সুযোগ পাবে না। আপনি আরাম করতে পারবেন। আল্লাহর এ বান্দা এতই বেওকৃফ যে, এরপরেও তার বোধোদয় **হয়** 

না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন, 'হাঁা, তাহলে দরজাটা বন্ধ করে দাও। তবে বাইরে গিয়ে বন্ধ করে দাও।'

কিছু মানুষের অনুভৃতিশক্তি একটু কম। তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই তাড়াতে হয়।

#### সময় বুঝে যাবে

মন চাইলো ভো রোগীকে দেখতে গেলাম, সেখানে বসে থাকলাম, এটার নাম রোগীর শুশ্রুষা নয়। রোগী দেখার মাকসাদও এটা নয়। ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে শায়খকে কষ্ট দেয়ার নাম 'সেবা' নয়। ভালোবাসার জন্যও বৃদ্ধি-শুদ্ধি থাকতে হয়। বৃদ্ধি-বিবেক খরচ না করতে পারলে সে মহকতে প্রকৃত মহকতে নয়, বরং এটা নির্বৃদ্ধিতা ও শক্রুতা। যেমন ঘুমানোর সময় কিংবা আরামের সময় গিয়ে আপনি উপস্থিত হলেন, বলুন- এটা কী বোকামী নয়?

### অকৃত্রিম বন্ধু বিশম্ব করতে পারে

এক অকৃত্রিম বন্ধু অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গেলো, বন্ধু বন্ধুকে পেয়ে খুশি হলো। বন্ধু এত বেশি সময় কাছে থাক- এটাই বন্ধুর কামনা, ব্যাপারটা যদি এমন হয়, তখন অবশ্য বিলম্ব করার অনুমতি আছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আমার আব্বাজানের এক প্রিয় উন্তাদ ছিলেন, যাকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.)। আব্বাজানের এ উস্তাদ আব্বাজানকেও গভীর স্লেহ করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আব্বাজান খবর শুনে তাঁকে দেখতে গেলেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আব্বাজান প্রথমে তাঁকে সালাম দিলেন, ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নিলেন, নির্দিষ্ট দু'আ পড়লেন, তারপর চলে আসার অনুমতি চাইলেন। তখনি মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.) একটু অস্থিরচিত্তে বলে উঠলেন, তোমরা হাদীস শরীফে পড়েছো مَنْ عَادَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّف (রোগীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে দেখে আসবে) এটা একটা মূলনীতি, রোগী দেখার একটা আদব। কিন্তু এটা কী কেবল আমার জন্য পড়েছো? এ আদবটি কি আমার বেলায়ও প্রয়োগ করতে চাচ্ছো? শোনো, এ মূলনীতি তখন প্রযোজ্য; যখন রোগী কষ্ট পাবে। কিন্তু রোগী যদি সাক্ষাতকারীর বিলম্বের মাঝেই আরাম পায়, তখন এ আদবটি প্রযোজ্য নয়। সূতরাং তুমিং বসে পড়ো। আরেকটু দেরী কর।

অতএব, বুঝা গেলো, সবখানে, সব পরিবেশে এক ধরনের হুকুম প্রযোজ্য নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ রোগীর কাছে বিশন্ত করাটাই হলো সুনাত। কারণ, উদ্দেশ্য হলো রোগী একটু সান্ত্বনা লাভ করা। সান্ত্বনা সে যেভাবে পাবে, সেভাবেই করতে হবে। তখনই রোগী দেখার সাওয়াব অর্জিত হবে।

### অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ করা

রোগী দেখার দিতীয় আদব হলো, তার জন্য দু'আ করা। অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে তার খোজ-খবর নিবে, কেমন আছে জিজ্ঞেস করবে। তারপর রোগী যখন তার অবস্থার কথা বলবে, তখন তার জন্য দু'আ করবে। কী দু'আ করবে, সেটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। তিনি রোগীর জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি করতেন–

অর্প্রাৎ রোগের কারণে যে কট্ট তুমি পাচ্ছ, এটা আপনার জন্য অনিষ্টকর নয়। তোমার 'কট্ট' 'ইনশাআল্লাহ' মিষ্টিতে পরিণত হবে। এটা তোমার জন্য গুনাহ মাফের 'কারণ' হবে।

এ দু'আটির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত. এর মাধ্যমে রোগী এক প্রকার সাস্ত্রনা পায়। দিতীয়ত. এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে রোগীর গুনাহ মাফ এবং সাওয়াব লাভের কামনা করা হয়।

### অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়

হাদীসটি নিশ্চয় আপনারা গুনেছেন যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি গুয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমানের প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একেকটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনকি কোনো মুসলমানের পায়ে কাঁটা বিধলেও এর বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। এছাড়াও আরেকটি হাদীস রয়েছে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি গুয়াসাল্লাম বলেছেন—

এ হাদীসের একাধিক ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম করেছেন। তনাধ্যে এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, জ্বরের উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপের বিনিময়ে হয়ে থাকে। তথা গুনাহসমূহের কারণে জাহান্নামের যে আগুন ভোগ করতে হতো, এ দুনিয়াতে জ্বরের মাধ্যমে তার বিনিময় দিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের উত্তাপ তাকে পোহাতে না হয় এবং জ্বরের কারণে যেন সে গুনাহগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে পূর্বোক্ত হাদীসটিকেও পেশ করা যেতে পারে যে, রাসূল্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর জন্য এ দু'আ করতেন—

অর্থাৎ চিন্তা করো না, এ জ্বরের কারণে তোমার গুনাহ 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন।

### সৃষ্টার জন্য একটি আমল

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করার তৃতীয় আদব হলো, যদি পরিবেশবান্ধব হয় এবং আমলটি করলে যদি অসুস্থ ব্যক্তি কট না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার কপালের ওপরে হাত রাখবে এবং এই দু'আটি পড়বে–

'হে আল্লাহ! যিনি সকল মানুষের প্রভু। যিনি কষ্ট দূরকারী, এ রোগকে ভালো করে দিন। আপনি সৃস্থতা দানকারী। আপনি ছাড়া কোনো আরোগ্যকারী নেই এবং সকল অসুস্থতার সুস্থতা আপনি দান করুন।'

দু'আটি প্রত্যেকের মুখস্থ রাখা উচিত এবং দু'আটি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যেন সুযোগ হলেই দু'আটি পড়া যায়।

### সকল রোগের চিকিৎসা

আরেকটি দু'আ আছে। সেটিও রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই বর্ণিত। সহজ ও সংক্ষিপ্ত দু'আ। মুখস্থ রাখা তেমন কঠিন নয়। অথচ ফায়দা ও ফথীলত অনেক। দু'আটি এই—

অর্থাৎ 'আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।'

হাদীস শরীকে এসেছে, যে মুসলমান অপর মুসলমান ভাই অসুস্থ হওয়ার পর তাকে দেখতে গেলে এ দু'আটি পড়বে, তাহলে সে অসুস্থতা যদি মৃত্যুরোগ না হয়, আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করবেন। কিন্তু সে রোগ মৃত্যুর কারণ হলে সেটা ভিন্ন কথা।

# দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন

হাদীসে উল্লেখিত এসব দু'আ পড়ালে তিনভাবে সাওয়াব পাওয়া যাবে। প্রথমত, রোগী দেখার সময় সুনাতের ওপর আমল করার সাওয়াব। কারণ, এসব দু'আর শব্দসমূহ তো স্বয়ং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং তিনি নিজেও অসুস্থের জন্য এ দু'আগুলো পড়তেন। দ্বিতীয়ত. এক মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সহমর্মিতা ও দরদ প্রকাশের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তৃতীয়ত. অসুস্থের জন্য দু'আ করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। ছোট্ট একটি আমল অথচ এর ভেতরে রয়েছে তিন-তিনটি আমলের সাওয়াব। সুতরাং রোগীকে দেখার নিয়ত করলে এ তিনটি আমলেরও নিয়ত করে নিবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সবগুলোর সাওয়াব পেয়ে যাবে।

### থীন কাকে বলেঃ

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি কথা বলতেন আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুলী হাই (রহ.)। তিনি বলতেন, শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম হলো দ্বীন। একটু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও, তাহলে তোমার দ্বিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। যে কাজগুলো তোমরা সব সময় করছ, সেগুলোও তখন ইবাদতে পরিণত হবে এবং এর কারণে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন। তবে শর্ত হলো, দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত, নিয়তের মধ্যে গড়বড় থাকতে পারবে না বরং নির্ভেজাল নিয়ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজটি সুনাত তরীকায় করে নাও। ব্যাস, প্রতিটি কাজে শুধু এ দুটি কাজ কর, তাহলে ওই কাজটিই দ্বীনের কাজ হয়ে যাবে।

আসলে বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার ফায়দা এটাই। তারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেন। চিন্তার পথ ঘুরিয়ে দেন। ফলে মানুষ কাজ-কারবার সহীহ পথে চলে এবং দুনিয়ার কাজও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়।

### রোগী দেখার সময় হাদিয়া নিয়ে যাওয়া

রোগী দেখার সময় হাদিয়া নেয়ার প্রচলন আমাদের সমাজে ব্যাপক। অনেকে এটাকে জরুরী মনে করে। কারো কারো ধারণা হলো, হাদিয়া না নিলে রোগীর বাসার লোকজন কী মনে করবে। এ জাতীয় আরো কত ভাবনা মানুষকে অস্থির করে তোলে। অবশেষে অনেকের জন্য হাদিয়া নেয়া সম্ভব হয় না এবং রোগীকে দেখারও তাওফীক হয় না। অথচ রোগী দেখার জন্য হাদিয়া নিতেই হবে— এ ধরনের কোনো বিধান ইসলামে নেই। এটি রোগী দেখার জন্য ফরয়, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতও নয়। এটা নিছক ক্রসম। এ রুসমের পাল্লায় পড়ে আমরা কত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। শয়তান মানুষকে এ রুসমের প্ররোচিত করে। আল্লাহর ওয়ান্তে রুসমটি বর্জন করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَأَخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْعَثْمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعُالِمْينَ



"प्रांत्रक काणिरे साकार्जन मिकोहान तात हता। একে অপনের মঙ্গে দেখা হনে হানো, শুভমর্নিং, শুভইডেনিং, নমন্দান ইত্যাদি শব্দ তারা ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ইমনামেন্ড নমেছে নির্দিষ্ট শিকাচান। অপনাপন কাতির মতো এক-দু'টা শব্দ ছুঁড়ে দেয়ান রীতি ইমনামে নেই। বনং একেন্তে ইমনামেন শিকাচান মুনত আনন্ড অনেক র্ভন্ত, প্রাথমফলে, অর্থবহু, মমৃদ্ধ ন্ড মুত্রত আনন্ড অনেক র্ভন্ত, প্রাথমফলে, অর্থবহু, মমৃদ্ধ ন্ড মুত্রত আনন্ড অনেক র্ভন্ত, প্রাথমফলে, অর্থবহু, মমৃদ্ধ ন্ড মুত্রত আনন্ড অনেক র্ভন্ত, প্রাথমফলে, অর্থবহু, মমৃদ্ধ ন্ড মাত্রত্ব। আন তাহনো, মান্ধাতের মম্য 'আম—মানামু আনাইক্রম দুয়া রাহমাত্রনাহ' বনা।"

# সালামের আদব

اَلْحَسْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْغُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَتَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا الله الِّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسُنَدَنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَهَارَكَ وَسُلَّمَ تَسْلِيثَنَا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُا

عَنِ الْبَرَآَءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَمَرَنَا رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَمَرَنَا رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِبَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتَبْاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْعَبْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِبَادَةِ الْمَرْيُضِ وَاتَبْاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْعَبْتِ الْعَلَامِ وَنَصْرِ الضَّعِبْفِ، وَعُونِ الْمَظُلُومِ، وَافِشَاءِ السَّلَامِ، وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ الْعَالِي وَنَصْرِ الضَّيْعِ بِخارى - كتاب الاستبذان باب افشاء السلام)

#### হামদ ও সালাতের পর।

#### সাভটি উপদেশ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন। এক. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা।

দুই. জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া।

जिन. राँि निरा कि 'आनराममुनिन्नार' वनल जात कवात بُرْحَكُك اللّه वनात وَرُحُكُك اللّه اللّه الله الله

চার. দুর্বলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পাঁচ. মযলূমের সহযোগিতা করা।

ছয়. সালামের প্রচার-প্রসার করা।

সাত. কসমকারীর কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

এ সাতটি বিষয়ের মধ্য থেকে পাঁচটির আলোচনা 'আলহামদুলিক্সাহ' আমরা শেষ করেছি। ষষ্ঠ বিষয়টি হলো, সালামের প্রচার-প্রসার করা, পরম্পর দেখা হলে সালাম করা।

প্রত্যেক জাতিই সাক্ষাতের শিষ্টাচার মেনে চলে। একে-অপরের সঙ্গে দেখা হলে হ্যালো, গুডমর্নিং, গুডইভেনিং, নমন্ধার ইত্যাদি শব্দ তারা ব্যবহার করে। ইসলামেও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট শিষ্টাচার আছে। অপরাপর জাতির মত এক-দুটা শব্দ ছুঁড়ে দেয়ার রীতি ইসলামে নেই। বরং এক্ষেত্রে ইসলামের শিষ্টাচার মূলত অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে আরও অনেক উনুত, প্রাণসম্পন্ন, অর্থবহ, সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দিষ্ট পশ্চা হলো, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ' বলা।

#### সালামের উপকারিতা

কারো সঙ্গে দেখা হলে যদি তাকে 'হ্যালো' বলা হয়, তবে এর দ্বারা কী উপকারিতা হয়? এতে না আছে দুনিয়ার ফায়দা, না আছে আখেরাতের ফায়দা। কিছু এরই বিপরীতে যদি কেউ সালামের এ শব্দগুলো বলে— আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃল্লাহি, যার অর্থ হলো, তোমার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক— তাহলে এরই মাধ্যমে আপনি এক মুসলমান ভাইয়ের জন্য তিনটি দু'আ করলেন। এক. শান্তির দু'আ, দুই. রহমতের দু'আ, তিন. বরকতের দু'আ।

অনুরূপভাবে সালামের পরিবর্তে গুডমর্নিং-সুপ্রভাবত, গুডইভেনিং-শুভসদ্ধ্যা বললে যদি ধরে নেয়াও হয় যে, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'আ, তাহলেও এ দু'আতো গুধু সকাল কিংবা সদ্ধ্যার ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকলো।

অথচ ইসলামের সালাম-রীতি কত সুন্দর, কতই না অর্থবহ। একবার যদি সালামের দু'আগুলো কবুল হয়, তাহলে সমূহ কলুষতা আমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা পদচুষন করবে। এ মহান নেয়ামত অন্যান্য জাতির সম্ভাষণ পদ্ধতিতে কখনও পাবেন। এ বৈশিষ্ট্য ইসলামের এবং ওধুই ইসলামের।

#### সালাম আক্সাহর দান

হাদীস শরীকে এসেছে, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, অমুক স্থানে কেরেশতাদের একটি দল বসে আছে। তাদেরকে সালাম করো। আদম (আ.) গিয়ে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে কেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন। কেরেশতারা ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতৃল্লাহ বলে উত্তর দিলো। অর্থাৎ— 'ওয়া রাহমাতৃল্লাহ' তারা অতিরিক্ত বললো। (বৃখারী শরীক)

সুতরাং প্রতীয়মান হলো, সালাম আল্লাহপ্রদন্ত এক মহা নেয়ামত। এত বড় নেয়ামত, যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অথচ এ মহান নেয়ামতকে ছেড়ে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে 'গুডমর্নিং' আর 'গুডইডেনিং' শিক্ষা দিচ্ছি, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!

#### সালামের প্রতিদান

'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃল্লাহি ওয়া বারাকাতৃত্' পুরাটা বলাই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে ওধু 'আস-সালামু আলাইকুম' বললেও সালাম হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন— 'দশ'। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে সালাম দিলো— আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃল্লাহ। রাস্লুলাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম উত্তর দেয়ার পর বললেন— 'বিশ'। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ব্যক্তি এলো এবং 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতৃল্লাহি ওয়া বারাকাতৃত্' বলে সালাম পেশ করলো। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেয়ার পর বললেন— 'ত্রিশ'।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, তথু 'আস-সালামু আলাইকুম' বললে দশ নেকী এবং ওয়া বারাকাতৃছ' পর্যন্ত পুরাটা বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যায়। যদিও তথু আস-সালামু আলাইকুম' দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু নেকী পাওয়া যায় তুলনামূলক কম। দেখুন, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সালামে দু'আ রয়েছে, নেকীও রয়েছে।

স্পষ্ট শব্দে সালাম বলতে হবে। শব্দ বিগড়ানো যাবে না, কিংবা পরিবর্তনও করা যাবে না। অনেকে স্পষ্ট করে সালাম দিতে জানে না। তাই এ দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

#### সালামের সময় নিয়ত করবে

এখানে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় রয়েছে। তাহলো সালামের যে শব্দমালা আমরা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছি, সেখানে الشَّلَامُ عَلَيْكُمُ তথা শব্দটি বহুবচনসহ রয়েছে। এক বচনের ব্যবহার তথা আর বিতীয়টির অর্থ হান। প্রথমটির অর্থ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর বিতীয়টির অর্থ তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর কারণ হলো, মূলত আরবী ভাষার নীতিমালা মতে এটি দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কোনো কোনো আলেম এর আরেকটি কারণও উল্লেখ করেছেন। তাহলো, মূলত আস-সালামু আলাইকুম-এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয় তিনজনকে। প্রথমত. যাকে সালাম দেয়া হয়েছে, তাকে এবং সে ছাড়াও তাঁর সঙ্গে 'কিরামান-কাতিবীন' যে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে, তাদের উভয়কে। এদের একজন লিখেন মানুষের নেক আমলগুলো, আর দ্বিতীয়জন লিখেন খারাপ আমলগুলো। অতএব, সালাম দেয়ার সর্ময় এই দুই ফেরেশতার নিয়তও করবে। তাহলে এর মাধ্যমে তিনজনকে সালাম দেয়ার সাওয়াব ইনশাআল্লাহ তুমি পেয়ে যাবে।

আর ফেরেশতাদের নিয়ত দ্বারা আরেকটি ফায়দা হলো, তারা তো ভোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিবে, এভাবে তুমি নিম্পাপ দু'জন ফেরেশতারও দু'আর অংশীদার হয়ে যাবে।

# নামাঁবের সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত

এ কারণেই বুযুর্গগণ বলে থাকেন, নামাযের সালামের সময় যখন ডান দিকে ফিরবে, তখন ডানের সকল মুসলমান ও ফেরেশতার নিয়ত করবে। অনুরূপভাবে বাম দিকে ফেরার সময় বামের সকল মুসলমান ও ফেরেশতার নিয়ত করবে। ফেরেশতারা তো তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিবে। ফলে তুমি তাদের দু'আর অংশীদার হবে। অথচ খামখেয়ালী করে আমরা এ নিয়ত করি না এবং এক মহান ফায়দা ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই।

### উন্তর হবে সালাম থেকে বেশি

সালাম দেয়া সুনাত। জবাব দেয়া ওয়াজিব। যে আগাম সালাম দিবে, সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লাহ বলেছেন-

অর্থাৎ- কেউ তোমাকে সালাম দিলে, তার উত্তরে তুমি একটু বাড়িয়ে বলবে; কিংবা অন্তত সমান সমান বলবে। যেমন কেউ যদি 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে, উত্তরে তুমি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুন্থ' বলবে অথবা কমপক্ষে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলবে।

#### যেসব স্থানে সালাম নিষেধ

কিছু জায়গায় সালাম দেয়া জায়েয নেই। যেমন কেউ হয়ত **ত্বীনের** আলোচনায় ব্যস্ত, লোকজনও তার আলোচনা শোনার মাঝে মত্ত, তাহ**লে এ** অবস্থায় আগত্তুক সালাম দিতে পারবে না। বরং সালাম দেয়া ছাড়াই চুপচাল মজলিসে বসে পড়বে। অনুরূপভাবে তেলাওয়াত রত এবং যিকিরে মগ্ন ব্যক্তিকেও সালাম দেয়া যাবে না। সারকথা হলো, কেউ যদি কোনো কাজে ব্যক্ত

থাকে, আর সালামের কারণে যদি সেই কাজে বিঘু ঘটার আশব্ধা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সালাম না দেয়া উচিত।

## অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠানো

অনেক সময় একে অপরের কাছে কারো মাধ্যমে সালাম পাঠায়, তখন এটাও সালামই হবে। এরূপ সালাম পাঠানোর দ্বারা সালামের ফ্যীলত অর্জিত হবে। তবে উত্তর দিতে হবে এভাবে—﴿السَّالَةُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَالسَّالَةُ مِالْكُمُ السَّالَةُ وَالسَّالَةُ مَا السَّالَةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِةُ وَالْمَالِيَةُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَالِيَّةُ وَالسُّلِيَّةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِيِّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّالِيِّةُ وَالسَّالِيِّةُ وَالسَّالِيِّةُ وَالْمَالِقُلْمِ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِيَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَلِيَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَالِيَالِيَّةُ وَالْمَالِيَالِيَالِمِيْكُولِ وَالْمَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَّةُ وَالْمَا

এ উত্তরের মাধ্যমে দুই সালাম এবং দুই দু'আর সাওয়াব পাওয়া যাবে।

অনেকে এক্ষেত্রে তথু وَعَلَيْكُمُ السَّنَادُمُ वर्ता। এর দ্বারা সালামের উত্তর আদায় হবে ঠিক, তবে এটা সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতি নয়।

#### লিখিত সালামের উত্তর

চিঠির শুরুতে অনেক সময় সালামের শব্দগুলো লিখে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন, যেহেতু সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব, বিধায় চিঠির উত্তর দেয়াও ওয়াজিব।

অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছেন, সালাম সম্বলিত এ জাতীয় চিঠির উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, চিঠির উত্তর পাঠাতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। অনেকের টাকা খরচ করার মতো অবস্থা নাও থাকতে পারে। তাই লিখিত সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাব অবশ্যই। তবে মাসআলা হলো, চিঠিতে যখনই সালাম পড়বে, তখন উত্তর দেয়া ওয়াজিব হবে। সালামের উত্তর যদি লিখিত দেয়া হয়, কিংবা অন্তত মুখেও না দেয়া হয়, তাহলে ওয়াজিব ত্যাগকারীর গুনাহ পাবে। অথচ এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরাও কতই উদাসীন। না জানার কারণে একটি 'ওয়াজিব' আমরা পালন করছি না।

### অমুসলিমকে সালাম দেয়া

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কাফিরকে সালাম দেয়া জায়েষ দেই। কোনো অমুসলিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আর সালাম দেয়ার প্রয়োজন হলে, সেই শব্দই ব্যবহার করেব, যা তারা এ জাতীয় মুহূর্তে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কোনো অমুসলিম যদি সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' পুরাটা না বলে তথু 'ওয়া আলাইকুম' বলবে এবং মনে মনে এ দু'আ করবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়াত ও ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান কর্মন।

এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মদীনা এবং তার আশপাশের এলাকাণ্ডলোতে প্রচুর ইয়াহুদী বাস করতো। ইয়াহুদীরা সকল যুগের জন্যই ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির। রাসূল (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম যদি তাদের সামনে পড়তো, তখন তারা 'আস-সামু আলাইকুম' বলতো অর্থাৎ 'লাম' অক্ষরটিকে মাঝখান থেকে ফেলে দিতো। এতে অনেক সময় শ্রোতা তাদের চত্রতা বুঝে ওঠতো না। শ্রোতা মনে করতো যে, 'আস-সালামু আলাইকুম'ই বলেছে।

'আস-সাম' আরবী শব্দ, যার অর্থ স্তুয়, ধ্বংস। সূতরাং 'আস-সামু আলাইকুম' অর্থ তোমার মৃত্যু হোক কিংবা তুমি ধ্বংস হও। কিছুদিন পর সাহাবায়ে কেরাম, ইয়াছদীদের এ চালাকি বুঝে ফেলেন এবং তাদের সালাম প্রত্যাখ্যান করেন। (বুখারী শরীফ)

### এক ইয়াহদীর সালাম

এক দিনের ঘটনা। ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে এবং 'আস-সামু আলাইকুম' বলে তাদের ধূর্তামির পুনরাবৃত্তি করে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দেন— 'আলাইকুমুস সাম ওয়াললা'নাহ' অর্থাৎ ধ্বংস ও অভিসম্পাত তোমাদের ওপর পড়ুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশেয়া (রাযি.)-এর এ উত্তর শুনে তাকে বারণ করে বললেন—

'থামো আয়েশা! কোমলতা দেখাও।'

তারপর বললেন–

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।'

হ্যরত আয়েশা (রাযি.) উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাস্লাল্লাহ! এটা কত বড় গোস্তাখি। তারা আপনাকে উদ্দেশ্য করে 'আস-সামু আলাইকুম' বলছে, ধ্বংসের দু'আ করছে।'

রাসৃশুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আয়েশা। আমি তাদেরকে কী উত্তর দিয়েছি, তাকি তুমি তনতে পাওনি? যখন তারা 'আস-সামু আলাইকুম' বলেছি। যার অর্থ-তোমরা যে বদদু'আ আমার জন্য করছো, আল্লাহ তাআলা সেটাকে তোমাদের জন্য করে দিন।' তারপর তিনি আরো বললেন–

(صحيح البخاري، كتاب الاستئذان)

'শোনো আয়েশা। কোমলতা ওধুই শোভা বৃদ্ধি করে। আর কোমলতা বর্জন কেবল ক্রটিযুক্ত করে।

### কোমলতার সর্বান্ধক চেষ্টা

উক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইয়াছ্দীরা স্বয়ং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করেছে আর আয়েশা (রাযি.) তার উত্তর যতটুকু দিয়েছেন বাহ্যত তা ইনসাফ পরিপন্থী ছিল না। অথচ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু কঠোরতাও বর্জন করতে বললেন। এর পরিবর্তে কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। কারণ, এটাই হচ্ছে তাঁর সুন্নাত। সুতরাং বোঝা গেলো, প্রতিটি বিষয়ে যথাসম্ভব কোমলতা প্রদর্শন প্রতিজন মানুষ খেকে কাম্য।

# হ্যরত মারুফ কার্মী (রহ,)-এর অবস্থা

হযরত মারুফ কারখী (রহ.)। আল্লাহর এক মহান ওলী ছিলেন। জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর দাদা-পীর। জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) ছিলেন হযরত সিররী সাকতী (রহ.)-এর খলীফা। আর সিররী সাকতী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন হযরত মারুফ কারখী (রহ.)। এ মহান বুযুর্গ সব সময় যিকিরের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন। এক মুহুর্তের জন্যও তিনি যিকির ত্যাগ করেননি। এমনকি একবার এক নাপিত তাঁর গোঁফ কাটছিলো। তখনও তিনি যিকির করছিলেন। নাপিত বললো, হযরত! কিছুক্ষণের জন্য থামুন। গোঁফটা কেটে দিই, তারপর আবার শুরু করুন। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার কাজ তো তুমি করছো, আমার কাজ কি আমি বন্ধ রাখবোঃ এ ছিলো তাঁর অবস্থা। যিকিরই ছিলো তার নাওয়া-খাওয়া।

#### তাঁর একটি ঘটনা

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি পানি পরিবেশন করছে এবং লোকজনকে এ বলে তার দিকে আহ্বান করছে যে, 'যে বান্দা আমার কাছ থেকে পানি পান করবে, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।' হ্যরত মারুক্ষ কারখী (রহ.) এ আহ্বান তনে ওই ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং এক গ্রাস পানি নিয়ে পান করলেন।

এ ঘটনা যখন তাঁর সাধী দেখলো, তখন খুব বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হযরত! আপনি তো রোষা রেখেছিলেন!।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর এ বান্দা দু'আ করছে, এমনও তো হতে পারে, তার দু'আ কবুল হয়ে গেছে। তাই তার দু'আর ভাগী হওয়ার জন্য তার থেকে পানি নিলাম এবং রোষা ভেঙে ফেললাম। চিস্তা করলাম, এটা তো নফল রোষা। পরেও এর কাষা করা যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তির দু'আর ভাগী হওয়ার সুযোগ তো আর পাবো না।'

একটু ভাবুন। এত বড় ওলী, এত বড় সুফী, একটি দু'আর জন্য নফল রোষা ভেঙেছেন।

অনুরূপভাবে সালামও একটি দু'আ। এটার জন্য আমাদেরকে আরো আন্তরিক হতে হবে।

### ধন্যবাদ নয়, 'জাবাকুমুন্মাহ' বলবে

ইসলামে এজন্যই দু'আর এত গুরুত্ব। ইসলাম প্রতিটি কাজে দু'আর শিক্ষা দিয়েছে। যেমন হাঁচিদাতার জবাবে يَرْحَنُكُ اللّٰه অর্থাৎ— আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, সাক্ষাতের সময় السَّدَّةُ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ— আল্লাহ তোমার ওপর শান্তি, বর্ষিত কুরুন।' কেউ তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে جَزَاكُمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ আল্লাহ তোমায় প্রতিদান দিন— এসবই যথাসময়ে বলা ইসলামের শিক্ষা। অথচ বর্তমানে কারো কাছ থেকে ভালো কিছু পেলে আমরা বলি— ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অর্থ একজনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এটা গুনাহর বিষয় নয়। বরং হাদীসে এসেছে—

यে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করবে না। তবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তার জন্য حَرَاكُمُ اللّهُ বলে দু'আ করা। দু'আ না করে যদি তাকে 'ধন্যবাদ, তকরিয়া' ইত্যাদি বলা হয়, তাহলে এতে তার কী ফায়দা হবে? তাই এসব দু'আর ওপর আমল করা উচিত এবং শিশুদেরকেও কচি বয়স থেকেই এসব শেখানো উচিত।

### সালাম উল্ডৈঃস্বরে দেওয়া

এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সালামের জবাব উচ্চঃস্বন্ধে দেবো, না কি নিম্নস্বরে দিবো? এর উত্তর হলো, এমনিতে তো সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। তবে অন্তত এতটুকু আওয়াজে সালাম দেওয়া সুনাত ও মৃত্যাহাব, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। আর একেবারে নিম্নস্বরে দিলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তাই অন্তত এতটুকু আওয়াজে উত্তর দেয়ার চেটা করবে যে, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।

আল্লাহ তাআলা এসব কথার ওপর আমল করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।



"हतम डात्मावामात पतम जारका निर्म निर्मित्त जात रम तिष्म हिन जिन्न १४, दिन-धर्मत मान्र जात रमाता सम्पर्क तिरे। मश्यम जारकरे वत्म, यात मान्यस छिएजस्मत गांडि लांड १४। এकना प्रूमानाश कतात समग्रेड लक्षा ताथाज श्रम रम, समग्रेड पतिर्मा प्रमानाशत र्डप्रयांची किना? प्रमानाशत मान्यस्म मश्यम छकाण रम छिए याजिन वित्रासित 'कात्म' ना १४, এ सम्पर्क सहजन श्रुमा छुक्माना।"

# মুসাফাহার আদব

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُشِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِلْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشْرِيكُ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وُسَنْدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَهَارَكَ وَسُلَّمَ تَسْلِيْمًا كُثِيثًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رُضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ، لَا يَنْزَعُ بَدَهُ عَنْ يَدِم، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَنْزَعُ - وَلَا يُصَرِّفُ وَجْهَهُ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَنْزَعُ - وَلَا يُصَرِّفُ وَجْهَهُ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يُصَرِّفُهُ، وَلَمْ يَرَ مُقَدِّمًا مُركْبَنَيْهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيْسٌ لَهُ (ترمذى - كتاب القيامه، باب نعبر ٤٦)

হামদ ও সালাতের পর।

# হ্যরত আনাস (রাথি.) ঃ রাসৃলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ খাদেম

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), যিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবীজীর খেদমত করেছেন। দিন-রাত নবীজী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে শিশুকালেই রেখে গিয়েছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলো দিন তাঁর এখানেই কেটেছিলো। তিনি নিজে কসম করে বলেন, আমি একটানা দশ বছর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, কখনও তিনি আমাকে ধমক দেননি, মারেননি এবং জিজ্ঞেস

করেননি যে, 'এটা কেন করলে আর এটা কেন করলে না?' এত আদর দিয়ে রাসূলুরাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লালন-পালন করেছেন। (তিরমিয়ী, হাদীস নং ২০১৬)

### প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ

আনাস (রাথি.) আরো বলেছেন, এক দিনের ঘটনা। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো কাজে বাইরে পাঠালেন। পথিমধ্যে আমি দেখলাম, কয়েকটি শিশু খেলাধুলা করছে। আমিও তাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে গেলাম। একথা ভূলে বসেছিলাম যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছেন। এভাবে যথেষ্ট সময় চলে গেলো। তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো। ঘরে এসে দেখি, ওই কাজটি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ জীলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করে নিয়েছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেসই করলেন না যে, তোমাকে কাজে পাঠিয়েছিলাম, তুমি কোথায় ছিলে।

(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৩০৯)

### রাস্বুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর কল

খেদমত করাকালীন তিনি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথেষ্ট দু'আও নিয়েছেন। যখন তিনি কোনো খেদমত করতেন, তখনি হ্যুর সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করতেন। একবার তো এক অন্য রকম দু'আ তিনি পেয়েছেন। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তার বয়সে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে বরকত দান করুন।' দু'আটি এমনভাবে কবুল হয়েছিলো যে, তার ফলে তিনি প্রায় সকল সাহাবার শেষে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। অসংখ্য মানুষের তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁর উসিলাতেই হয়েছে। তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অনেকেই তাবেয়ী হয়েছেন। যদি তিনি না থাকতেন, তবে এরা তো তাবেয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হযরত আনাস (রািয.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন অবশ্যই। ইমাম আমাশ (রহ.)ও তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন। যার কারণে তিনিও তাবেয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। বাত দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততির বরকতও এত বেশি হয়েছিলো যে, তিনি নিজেই বর্তমানে আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সংখ্যা একশ' থেকে অধিক হয়ে গিয়েছে।

### হাদীসের অর্থ

আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্লাস্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, কোনো ব্যক্তি এগিয়ে এলে মুসাফাহা করতেন। ওই ব্যক্তি হাত না সরানো পর্যন্ত তিনি নিজের হাত সরাতেন না এবং চেহারা না ফেরানো পর্যন্ত তিনিও মুখ ফেরাতেন না। সঙ্গে উপবিষ্ট লোকদের সামনে হাটুদ্বয় ছড়িয়ে বসতেন না।

### থিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

এ হাদীসে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. বিশাল মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অভ্যাস ছিলো, মুসাফাহা করার সময় নিজের হাত প্রথমে সরাতেন না। দুই. নিজের মুখ প্রথমে ঘ্রিয়ে নিতেন না, বরং সাক্ষাতপ্রাখী ব্যক্তি মুখ ফিরালে তারপর তিনি মুখ ঘোরাতেন। তিন. উপস্থিত লোকজনের সামনে পা ছড়িয়ে বসতেন না। এ তিনটি গুণের প্রতিটি গুণই ছিলো মূলত তাঁর অপূর্ব বিনয়ের এক ঝলক প্রকাশ।

অন্য হাদীসে এসেছে, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি তার কথা ভনতেন। কথার মাঝখান থেকে কথা কাটতেন না এবং সে ওঠে যাওয়া পর্যন্ত তার কথার প্রতি মনোযোগী থাকতেন। যে কেউ এমনকি সাধারণ বৃদ্ধলোকও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতো। প্রয়োজনে নবীজ্ঞী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করেও নিয়ে যেতে পারতো।

প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুনাতই আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সুনাতের ওপর আমল করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। কথা হলো, ফিছু সুনাতের ওপর আমল করা সহজ, আর কিছুর ওপর আমল করা কঠিন।

আলোচ্য হাদীসে যে সুনাতটির আলোচনা এসেছে, তাহলো মুসাফাহাকারীর হাত সরানো পর্যন্ত তিনিও ধরে রাখতেন, অন্যের কথা কেটে দিতেন না, অপরের কথা মনোযোগসহ শুনতেন, অপর ব্যক্তি না যাওয়া পর্যন্ত তিনিও মনোযোগী থাকতেন।

একজন ব্যস্ত মানুষের জীবনে আমল আসলেই কঠিন। কারণ, সব মানুষ তো এক নয়। কেউ কেউ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে, কথা বলার সময় অপরের ব্যস্ততার প্রতিও নজর রাখে। কিন্তু আঁঠা জাতীয় কিছু লোক আছে, যাদের কাছে এসব কিছুর কোনো গুরুত্ব নেই; এসেছে তো এসেছে, যাওয়ার কোনো নাম নেয় না, কথা বলা শুরু করে তো করেই বন্ধ করার প্রয়োজনও মনে করে না। এরূপ সুইংগাম-মার্কা লোকের কথা মনোযোগসহ শুনে যাওয়া, তার কথা না কাটা, তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত ধ্রের্যের পরিচয় দেয়া বিরাট কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে যিনি এক মহান যিমাদারী নিয়ে এসেছেন, জিহাদ, তালীম, তরবিয়ত, দাওয়াত সব সময় দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মতো ব্যক্তির জন্য উক্ত আমল অবশ্যই আরো কষ্টদায়ক। তবুও তিনি করেছেন, বস্তুত এটা তাঁর মুজিযা ছাড়া কিছু নয়, এটা তাঁর বিনয়েরই আলামত।

### উভয় হাতে মুসাফাহা করা

উক্ত হাদীসের প্রথম বাক্য থেকে দুটি মাসআলা আমরা জানতে পেরেছি। এক. সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুনাত। মুসাফাহার পদ্ধতি কী হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে যদিও কোনো বিবরণ নেই; কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, উভয় হাতে মুসাফাহা করাই সুনাতের অধিক অনুকৃলে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীর মুসাফাহার অধ্যায়ে প্রসক্ষমে বলেছেন, হযরত হামাদ ইবনে যায়েদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন উভয় হাত দ্বারা। সম্ভবত ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর বক্তব্যও এনেছেন যে, তিনি বলেছেন— মানুষ যখন মুসাফাহা করবে, তখন উভয়াহাত দ্বারা যেন মুসাফাহা করে।

# হ্যান্ডশেক করা সুন্নাত পরিপন্থী

বর্তমানে এক হাতে মুসাফাহা করা এক প্রকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মূলত ইংরেজরা সর্বপ্রথম চালু করেছে। অথচ কিছু ক্টরপন্থী বিশেষ করে সৌদি আরবের মানুষ বলে থাকে, মুসাফাহা এক হাতে করা সুনাত। জেনে রাখুন, তাঁদের এ বক্তব্য ভূল। কেননা, হাদীস শরীফে যেমনিভাবে এক বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনিভাবে দ্বিচনের শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। আর ব্যুর্গানে দ্বীন এর রহস্য উদঘাটন করেছেন এভাবে যে, উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করা সুনাত। কোনো হাদীসেই সরাসরি এটা আসেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের মাধ্যমে মুসাফাহা করেছেন। অপর দিকে বিভিন্ন হাদীসে শক্ষ এসেছে যে, তিনি উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করেছেন। ব্যুর্গানে দ্বীন থেকেও এ রকম আমলই প্রমাণিত। তাই উলামায়ে কেরাম উভয় হাতের মাধ্যমে মুসাফাহা করাকেই সুনাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আত-তাহিয়াত' এমনভাবে মুখস্থ করিয়েছেন যে, ঠুই আমার হাত তার উভয় হাতের মাঝে ছিলো।' এতেও প্রমাণিত হয়, উভয় হাত দারা মুসাফাহা করারই প্রচলন রাস্ল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো।

তবে এক্ষেত্রে স্বরণ রাখতে হবে, যদি কেউ এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করে, তাহলে সে হারাম কাজ করেছে বলা যাবে না। বরং বলা হবে, সে সুন্নাতের অনুকূল আমল ত্যাগ করেছে।

### পরিবেশ দেখে মুসাকাহা করবে

আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা আরেকটি মাসআলাও জানলাম, যে মুসাফাহা করা অবশ্যই সুনাত। তবে প্রতিটি সুনাতেরই একটা স্থান-কাল থাকে। সুনাতিটি যথাযথ স্থানে আদায় করতে পারলে সুনাত বিষয়ে পরিগণিত হবে এবং এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই সুনাতকেই যদি স্থান-কাল-পাত্র না বুঝে কার্যকর করা হয়, তাহলে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন কারো সঙ্গে মুসাফাহা করতে গেলে যদি সামনের ব্যক্তি কট্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এরপ ক্ষেত্রে মুসাফাহা করা জায়েয নেই। এমতাবস্থায় ওধু মুখে সালাম বলবে।

## এটা মুসাকাহার স্থান নয়

যেমন এক ব্যক্তির উভয় হাত ব্যস্ত কিংবা মাল-সামানা বা অন্য কিছু দ্বারা তার উভয় হাত আবদ্ধ, আর এক ব্যক্তি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে চাচ্ছে, তাহলে এটা কিন্তু মুসাফাহার স্থান হলো না। বরং এর কারণে লোকটির হাতের জিনিসপত্র এক জায়গায় রাখতে হবে, তারপর মুসাফাহা করতে পারবে। তখন এটা তো তাকে কষ্ট দেয়া হলো। তখন এর কারণে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। বর্তমানে মানুষ এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

# মুসাফাহার উদ্দেশ্য

মুসাফাহা মানে মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। আর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের জন্য সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত, যে পদ্ধতিতে প্রিয়জন খুশি হবে। অনেক সময় দেখা যায়, আল্লাহওয়ালা কোনো বৃযুর্গ কোথাও গেলে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লেগে যায় তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে। অথচ হয়ত ওই বেচারা বৃযুর্গ একজন বৃদ্ধ মানুষ। এতে তাঁর কষ্ট হয়। আসলে এগুলো আমাদের অহেতুক চিস্তা। বৃযুর্গের মুসাফাহা থেকে যেন বরকত নিতেই হবে— এ জাতীয় চিস্তায় আমরা উদ্বৃদ্ধ হয়ে এরপ করি। মূলতঃ এটা তো মুসাফাহার আদব নয়।

### এ সময়ে মুসাকাহা করা ভনাহ

বিশেষত বাংলাদেশ ও বার্মায় এর প্রবণতা অধিক দেখা যায়। তারা মনে করে, বৃযুর্গের সঙ্গে মাহফিল শেষে মুসাফাহা না করলেই নয়। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) যখন প্রথমবার বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, তখন এ দৃশ্য দেখা গেছে। মাহফিলে হাজার হাজার লোক এসেছিলো। মাহফিল শেষে সবাই মুসাফাহার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর উপচে পড়লো। এমনকি আব্বাজানকে সেখান

থেকে বের করা কষ্টকর হয়ে পড়লো। আসলে এটা মূলত মুসাফাহার আদব নয়। বরং লোকজনকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ নিজের কাঁধে নিতে হয়।

#### এটা তো শত্রুতা

হযরত থানবী (রহ.) রেঙ্গুনের সূরতি মসজিদে একটি মাহফিলে ওয়াজ করেছিলেন। মাহফিল শেষে লোকজনের এতই ভিড় ছিলো যে, তিনি কয়েকবার পড়তে পড়তে ওঠে গেছেন। আসলে এটা বাস্তবিক মহব্বত নয়, বরং শুধু বাহ্যিক মহব্বত। কারণ, মহব্বতের জন্য প্রয়োজন বিবেক-বৃদ্ধির। বিবেকহীন মহব্বতে সমবেদনা খাকে না।

### অতিরক্তিত ভক্তির একটি ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.)-এর 'মাওয়ায়েযে'-এ একটি ঘটনা লেখা হয়েছে। এক বুযুর্গ কোনো এক অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন। বুযুর্গের প্রতি ওই অঞ্চলের লোকদের এত ভক্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, বুযুর্গকে অন্য কোথাও যেতে দেয়া হবে না, এ এলাকাতেই রেখে দেবে। তারা তাঁর বরকত লাভে জন্য হবে। এ শুভ চিন্তাটি বাস্তবায়নের জন্য তাদের মাথায় একটা বৃদ্ধি এসেছে যে, বুযুর্গকে হত্যা করে এখানে দাফন করতে হবে। তবেই তার বরকত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

চরম ভালোবাসার পরম আবেগ নিয়ে নির্বৃদ্ধিতার যে রক্তিম চিত্র অঙ্কিত হয়, দ্বীন-ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। মহক্বত তাকেই বলে, যার কারণে প্রিয়তমের শান্তি লাভ হয়। তেমনি মুসাফাহা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সময়টা মুসাফাহা করার জন্য উপযোগী কিনা? এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকা দরকার। উভয় হাত যদি ব্যস্ত থাকে, তখন আরাম ও বিশ্রামের নিয়তে মুসাফাহাকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে ইনশআল্লাহ অধিক সাওয়াব লাভ হবে।

#### মুসাকাহা ছারা তনাহ ঝরে হায়

এক হাদীসে এসেছে, রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এক মুসলমান যখন অপর মুসলমানের সঙ্গে মহক্ষতের সাথে মুসাফাহা করে, আল্লাহ তখন উভয় হাতের গুনাহগুলো ঝেড়ে ফেলে দেন।'

সূতরাং মুসাফাহা করার সময় এ নিয়ত করবে যে, আল্লাহ যেন এ মুসাফাহার মাধ্যমে আমার আর তার গুনাহগুলো মাফ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়তও করবে যে, আল্লাহর এ বান্দা আমার সঙ্গে মুসাফাহা করছে, তার হাতের বরকত যেন আমার কাছে সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করে আমরা অনেক সময় এমন

এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যেমন ওয়াজ-নসীহতের পর মানুষ মুসাফাহা করতে ভিড় করে। এ ধরনের পরিস্থিতির ব্যাপারে ডা. আবদুল হাই বলতেন, ভাই! অনেকে যখন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করার জন্য এসে ভিড় করে, তখন আমি আনন্দিত হই। ভাবি, এরা সকলেই আল্লাহর নেককার বান্দা। কিছুই জানা নেই, কোন লোকটি আল্লাহর প্রিয় মকবুল বান্দা। যখন ওই মকবুল বান্দার হাত আমার হাতকে স্পর্শ করে যাবে, তখন হয়ত তার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও তাঁর দয়া বর্ষণ করবেন।

এসব কথা শিখতে হয় বৃযুর্গদের কাছ থেকে। কারণ, যখন অনেক লোক মুসাফাহা করতে উপস্থিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আত্মণৌরব ফুলে ওঠার সম্ভাবনা থাকে এবং মাথায় এ চিন্তা ঘুরপাক খায় যে, এত মানুষ যখন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করছে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করছে, তাহলে বাস্তবেই আমি একজন বৃযুর্গ হয়ে গেছি। পক্ষান্তরে মুসাফাহার সময় যদি নিয়ত করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা হয়ত তার বরকত দ্বারা আমাকেও সিক্ত করবেন, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাহলে তো দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্তন হয়ে গেলো। ফলে এখন মুসাফাহা করার কারণে অহংকার ও আত্মণৌরব সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে বিনয় সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মুসাফাহা করার সময় নিয়তের দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে।

# মুসাফাহা করার একটি আদব

হাদীসের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসাফাহার একটি আদব হলো, তুমি প্রথমে হাত সরাবে না। কেননা, হাত সরালে হয়তো তোমার সঙ্গে সাক্ষাতকারী এ কথা মনে করতে পারে যে, তুমি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে আগ্রহী নও অথবা তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখছো। বিধায় আগ্রহের সঙ্গে মুসাফাহা করবে। তবে কেউ যদি তোমার হাত এমনভাবে জড়িয়ে রাখে যে, ছাড়ানোর কোনো নাম-গন্ধও নেই, তখন প্রথমে হাত সরানোর অবকাশ অবশ্যই আছে।

#### সাক্ষাতের একটি আদব

উক্ত হাদীসে এও বলা হয়েছিল যে, নবীজী সাল্পাল্পাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম সাক্ষাতকারীর সঙ্গে যখন কথা বলতেন, তখন সাক্ষাতকারী মুখ না ফিরানো পর্যন্ত তিনিও মুখ ফিরাতেন না; বরং আগ্রহভরে শুনে যেতেন। এটাও রাস্লুল্পাহ সাল্পাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের সুনাত। এর ওপর আমলও নিশ্চয় কষ্টকর। তবুও আমল করার পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে। সাক্ষাতকারীকেও অবশ্য সাক্ষাতদাতার সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

#### একটি চমৎকার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসতে লাগলো। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

কৈইন কৈইন কৈইন কৈইন কৈটো কিনাদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে যেন অল্প সময়ে সেরে ফেলে। কেননা, অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন হয় নির্জনতার। মানুষের উপস্থিতিতে রোগী অনেক ক্ষেত্রে অস্বন্ধিবোধু করে। তাই তার কাছে বেশি সময় না থেকে সংক্ষিপ্তভাবে দেখা-শোনা করে চলে আসাটাই বাঞ্চনীয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর কথা বলছিলাম। অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। এক ব্যক্তি তাকে দেখতে এলো এবং বসে পড়লো। সে এমনভাবে বসে থাকলো যে, ওঠার যেন নামও সে নিচ্ছে না। ইতোমধ্যে অনেক মানুষের দেখা-সাক্ষাত শেষ হয়ে গিয়েছে, সকলেই যে যার পথে চলে গিয়েছে, কিন্তু এ ব্যক্তি ঠায় বসে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মনে মনে চাচ্ছিলেন, লোকটি উঠে যাক, তাহলে আমি নিজের কিছু একান্ত কাজ করতে পারবো, এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ একাকিত্বের। কিন্তু না, লোকটি ওঠে না। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) পড়ে গেলেন বিপাকে, কী করা– মুখের ওপর বলেও দেয়া যাচ্ছে না যে, চলে যাও। তাই ইন্ধিতে বললেন, 'একে তো অসুস্থতার জ্বালায় আছি, অপর দিকে যারা দেখতে আসে, তারাও কম কষ্ট দিচ্ছে না।' কিন্তু লোকটি তবুও যেন বুঝে না বরং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)কে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হযরত। আপনার অনুমতি হলে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিতে পারি। তাহলে আর কেউ ঝামেলা করতে পারবে না।' আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) উত্তর দিলেন, 'হাা, ভাই। বন্ধ করে দাও, তবে ভেতর থেকে নয়, বরং বের হয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দাও।'

আসলে এ জাতীয় কিছু লোক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এদের সঙ্গে এমন ব্যবহারই করতে হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, কেউ যেন একথা ভাবতে না পারে তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা দয়া করে এসব সুনাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।



"यह एत सामाण लिए, विलास करत ही तित पिक धारक वह এमन काला खाडिएएन साम खान खान खान जाँन काह धारक डेप्एपम सामन कना डेहिण। कान्न, जानक समग्र नसीश्टलन सामित भाना खाणान खानक जात्नाकिण करत এवर এन माध्यस जान खान नुत ७ वनकाणन साहर्ष डात ७८०। हरू जान कीयतन काम हात या।"

"मानुस्वत जाङ्ख तिककाक क्यांत हेम्हा कामत्म भारतान एउत (धर्क स्थिप्टिंग क्यांत एरे)। त्य स्थन्नट्यत रोज न्यांत क्यांत त्यं, काकि जवमण्डे खात्मा, जत न्यांन क्यांत जात, ज्यांक क्यांत जात। मत्न बाधार्यन, न्य सम्बद्ध धूयरे सूखा। न्यांक जहन्ह क्यां पिटा श्यां

# ছয়টি সোনালী উপদেশ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم - أَمَّا بَعْدُ!

عَسْنَ اَبِسَىْ جُرَىّ جُابِر بْن سُلَيْم رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ قَالُ زَايْتُ رَجُلاَّ يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَآيِهِ، لاَ يَكُوُّلُ شَيْئًا إِلَّاصَدَرُواْ عَنْهُ قُلْتُ مَنْ لَمِذَا؟ قَالُوا : رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ - قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ -فَالَ لَا تَغُلُ "عَلَيْك السَّلَامُ" فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، فَلْ "اَلسَّلامُ" عَلَيْكَ" فَالَ قُلْتُ، اَنْتَ رُسُولُ اللَّهِ؛ قَالَ اَنَا رُسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا اَصَابِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابِكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبِتَهَالُكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرِ أَوْ فُكُامٍ فَضَلَّتْ رَاحِلُتُكَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ - قَالَ قُلْتُ : اعهَد إِلَىَّ فَالَ لَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا، قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ خُرًّا، وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيثُوا وَلَا شَاة، ۚ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْنِ وَإِنْ تَكَلُّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَعُرُونِ، وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نيصُفِ السَّاقِ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَالِكِي الْكُعْبَثِينِ، وَايِّيَاكَ وَاشِبَالُ الْإِزَادِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيْلَةِ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُخِيْلَةِ وَانُ امْراً شَعَمَكَ أَوْ عَبَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلُمُ فِيهِ فَإِنَّمًا وَبَالٌ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ

(ابو داود ، كتاب اللباس - باب ما جاء في اسبال الازار حديث ٤٠٨٤)

#### হামদ ও সালাতের পর!

বিশাল হাদীস। পুরোটাই আপনাদেরকে শোনালাম। মূলত প্রিয় নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি হাদীসই অনবদা। প্রতিটি হাদীসের শব্দশরীর যেমন সুন্দর, অনুরূপভাবে অর্থ-প্রাণও অনেক গভীর। এজন্য হাদীসের পঠন-পাঠনে রয়েছে বরকতের ছোঁয়া। হাদীসে রয়েছে এক অপার্থিব নূর এবং শুধুই নূর। যে নূর আপনাকে আলোকিত করে তুলবে মুহূর্তের মধ্যে। এ উপলব্ধি আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। প্রতিটি হাদীসের ওপর আমল করার ভাওফীকও তিনি আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

#### প্ৰথম সাক্ষাত

সাহাবী হযরত জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.)। নবীজী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাফের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা উক্ত হাদীসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। এর পূর্বে তিনি নবীজীকে জানতেন না, চিনতেন না। তাঁর ভাষায় তিনি বলেন–

#### সালামের উত্তর যেভাবে দিবে

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ এটাই। অর্থাৎ যে আগে সালাম দিবে, 'আস-সালামু আলাইকুম' সেই প্রথমে বলবে। আর উত্তরদাতা বলবে, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতৃল্লাহ'। আস-সালামু আলাইকুম-এর উত্তর প্রবহু এভাবেই দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে বটে, কিন্তু সুন্নাতের অনুকৃলে হবে না। অথচ বর্তমানে 'সুন্নাত পরিপন্থী' পদ্ধতি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি অবশ্যই শোধরাতে হবে।

## সালামের উত্তর দু'জনই দিবে

পরম্পর সাক্ষাত লাভের পর যদি উভয়েই একই সাথে সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে উত্তর দিতে হবে দু'জনকেই। কারণ, উত্তর দেয়া তথন উভয়ের জন্যই ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং ক্রিটি নির্মিটি উভয়কেই বলতে হবে।

## শব্দমালার তাৎপর্যও ইসলামে রয়েছে

মৌলিক আরেকটি বিষয় উক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনেকেই উদাসীন। তাহপো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লান্ত আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ অর্থের দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাণসমৃদ্ধ, তেমন শব্দের দিক থেকে খুবই শুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, ক্রিট্রান্তির বিষত হোক। এরপরেও প্রথম সাক্ষাতে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্ত আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রাযি.)কে এ শিক্ষা দিলেন, মনগড়া পদ্ধতিতে সালাম দিলে হবে না। নিজের মতো করে চলার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হঙ্গে, আল্লাহ ও তার রাস্ল সাল্লাল্লান্ত আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পদ্ধতিমতো চলার নাম। তাই ইসলামের সালাম পদ্ধতিতেও রয়েছে স্বতন্ত্র রীতি-পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতেই সালাম দাও। বলো, আস-সালামু আলাইকুম। তাহলে তোমার আমল সুন্নাতের অনুকৃলে হবে।

বর্তমানে কিছু লোকের ধারণা হলো, 'শরীয়তের রূহই হলো মৃখ্য বিষয়। শব্দমালার পেছনে কিংবা বাহ্যিক চমক-ঝলকের পেছনে পড়ার নাম শরীয়ত নয়।' আমি জ্ঞানি না, 'রূহ' বলে এরা কী বুঝাতে চায়! কিংবা 'রূহ' তারা কী করেই বা দেখে!! কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাদের এ কাজে আসে!!!

আসলে এরা অনুমাননির্ভর কথা বলে। সালামের কথাই ধরুন, কেউ যদি 'আস-সালামু আলাইকুম' না বলে তার অনুবাদ বলে দেয় যে, 'তোমার ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক।' তাহলে এটা কী সালাম হবে? সুতরাং বোঝা গেলো, রূহ এবং বাহ্যিক দিক– উভয়টাই ইসলামে কাম্য।

## সালাম মুসলমানের প্রতীক

সালাম মুসলমানের প্রতীক। এর মাধ্যমে একজন মুসলমানকে সহজেই চেনা যায়। একবার আমি চীন সফর করেছিলাম। চীনে মুসলমান জনসংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। তবে তাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা এক নয়। আমাদের ভাষা তারা বোঝে না, তাদের ভাষা আমরা বৃষ্ধি না। তাই পরস্পর কথাবার্তা ও আবেগ-উচ্ছাস প্রকাশ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। তবে একটি জিনিস হলো অভিন। আমরা মুসলমান, তারাও মুসলমান। মুসলমান মুসলমানকে সালাম দেয়ার সুনাত তো সবখানেই আছে। অপরিচিত স্থানে এটাই হয়ে দাঁড়ায় হৃদ্যতা প্রকাশের একটা মাধ্যম।

চীন সফরেও আমার তাই হলো। এ ছিলো সুনাতের বরকত। একটি সুনাত বিশ্বের সব মুসলমানকে একই সুতোয় কীভাবে গেঁথে দিলো। এজন্য সালামের শব্দগুলোতে যে নূর ও বরকত রয়েছে, তা অন্য যে-কোনো ভাষাতে অনুপস্থিত।

#### এক সাহাবীর ঘটনা

রাস্পুল্লাহ্ন সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি দু'আ
শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাতে ঘুমাবার পূর্বে এ দু'আটি পড়বে।
দু'আটির শব্দগুলো ছিলো এই—

'আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনি যাকে পাঠিয়েছেন, সেই নবীর ওপর ঈমান এনেছি।'

কিছুদিন পর রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবীকে ডাকলেন এবং পূর্বের শেখানো দু'আটি পড়তে বললেন। সাহাবী পড়লেন, তবে একটি মাত্র শব্দ তাঁর এদিক-সেদিক হয়ে গিয়েছিলো। সাহাবী যা পড়েছিলেন, তা ছিলো এই—

অর্থাৎ- 'নবী'র স্থলে তিনি 'রাসূল' পড়েছিলেন। অর্থের দিক থেকে উভয়টিই সমান, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, 'যে শব্দমালায় দু'আটি আমি শিক্ষা দিয়েছি, হুবহু সেভাবেই বল।'

# সুন্লাতের অনুসরণে যে প্রতিদান মিলে

ডা. আবদুল হাই (রহ.)– আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মাকাম দান করুন– প্রায় বলতেন–

'তুমি একটি কাজ তোমার মর্জি মতে করলে। পরে সেই কাজটিই সুনাতের অনুসরণের নিয়তে করে দেখ, দেখবে— আসমান-যমীন সমান পার্থক্য তোমার অনুভূত হবে। যে কাজটি নিজের জন্য করলে— সেটা তোমার জন্যই হলো। এছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান তুমি পাবে না। কিন্তু সেই কাজটিই সুনাতের নিয়তে কর, তাহলে কাজটিও হবে, সাওয়াব পাবে। তখন সুনাতের নূর ও বরকত তোমাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

# হ্যরত আবু বকর (রাষি.), হ্যরত উমর এবং তাঁদের তাহাজ্বদ

হাদীস শরীকে এসেছে, রাতের বেলায় রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের খোঁজ-খবর নিতেন। একবার হযরত আবু বকর (রায়ি.) এরও খোঁজ নিলেন। দেখতে পেলেন— তিনি তাহাজ্জুদ পড়ছেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছেন। তারপর উমর (রায়ি.)কে দেখার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছেও গেলেন। দেখলেন, তিনিও তাহাজ্জুদে ডুবে আছেন এবং অত্যন্ত উদ্দৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছেন।

সকালে রাস্ল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই ডাকলেন এবং আবু বকর (রাযি.)কে জিজেস করলেন, 'রাতের বেলায় এ ক্ষীণ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, যা আমি দেখেছি, বলুন তো, এর কারণ কী?' আবু বকর (রাযি.) উত্তর দিলেন, نَا جَبُتُ مَنْ نَا جَبُتُ (य সন্ত্বাকে আমার তনানোর উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁকে তো তনিয়ে দিয়েছি। এজন্য তো উক্তৈঃস্বরে তেলাওয়াতের প্রয়োজনছিলো না।'

তারপর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর (রাযি.)কে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন, 'গত রাতে আপনাকে দেখেছি, তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন আর কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, বলুন তো, এত উল্টেখ্যরে তেলাওয়াত কেন করলেন?' উমর (রাযি.) উত্তরে বললেন, الْكُنْـُانُ وَاكْرُدُ السَّنِيْطَانُ 'যারা অলস ঘুমে কাতর, তাদেরকে জাগিয়ে দিছিলাম আর শয়তানকে তাড়া করছিলাম। তাই উচ্ গলায় তেলাওয়াত করলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উত্তর ওনলেন তারপর আবু বকর (রাযি.)কে বললেন, اُرْفَتُ فَلِيْكُ 'আপনার কণ্ঠ আরেকট্ট্ দরাজ্ঞ করবেন' এবং উমর (রাযি.)কে বললেন, اِخْفَضُ فَلِيْكُ 'আপনার কণ্ঠ আরেকট্ট্ নিচু করবেন।'

#### আমল করবে আমার ভরিকা মতো

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁরা উভয়েই যেন কুরআনের এ আয়াতের ওপর আমল করেন--

'নামাযে উক্তৈঃস্বরে কিংবা মৃদুস্বরে তেলাওয়াত করো না । উভয়ের মাঝামাঝি পদ্মায় তেলাওয়াত কর।'

এ প্রসঙ্গে হাকীমূল উন্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) যা বলেছেন, তা আরও চমৎকার। তাঁর ভাষায়-

'উক্ত হেকমত যথাস্থানে সঠিক। তবে এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি হেকমত রয়েছে। তাহলো, মূলত তিনি তাঁদের দু জনকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে আবু ব্লুকর! হে উমর! এতদিন পর্যন্ত তোমাদের আমলটি ছিলো, তোমাদের নিজেদের মন মতো। আর ভবিষ্যতে আমলটি করে আমার মর্জিমতো। আমি যা বলেছি, সেটাই হবে তোমাদের পথ। এ পথ অবলম্বন করলে আমার সুনাতের অনুসরণ হবে। এর মাধ্যমে তোমরা সুনাতের নূর ও বরকত লাভে নিজেদেরকে আলোকিত করতে পারবে। সর্বোপরি সুনাত মতে চললে উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? পেয়েছি একটি মৌলিক শিক্ষা। তাহলো সাধারণ কাজ কিংবা আমল আমরা তো এমনিতেই করি। প্রয়োজন তথু সুন্নাতের নিয়ত করা। এক্ষেত্রে শব্দমালার প্রতিও লক্ষ্য রাখা। তাহলেই অর্জিত হবে সুন্নাতের নূর ও বরকত।

# আমি সত্য, আমি আল্লাহর রাস্ল

আলোচ্য হাদীসে জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.) বলেছেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি যখন শিখিয়ে দিলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূল্য'

তিনি উত্তর দিলেন-

'যখন ভূমি বিপদগ্রস্ত হও, তখন যিনি তোমাকে উদ্ধার করেন, তোমার কষ্ট যিনি দূর করে দেন, যিনি তোমার ডাকে সাড়া দেন, আমি সেই আল্লাহর রাসূল। আমি সত্য আল্লাহর রাসূল।'

জাহিলি যুগে মানুষ মূর্তিপূজা করত। তাদেরকে খোদা হিসাবে জানতো। তবে তাদের মাঝে একটি গুণও ছিলো। তাহলো যখন কঠিন মুসিবতের জালে ফেঁসে যেতো, তখন আল্লাহকেই ডাকতো। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে এসেছে-

যার মর্মার্থ হলো, 'মানুষ যখন নৌবিহারে বের হয়, তখন হঠাৎ ভাদেরকে ঝড়ো হাওয়া আক্রমণ করে, বাঁচার কোনো উপায় তাদের সামনে থাকে না, সে সময় লাত, উথ্যা, মানাতসহ অন্যান্য মূর্তির কথা তাদের স্কৃতিপটে আসে না, বরং তারা তখন আল্লাহ এবং তধু আল্লাহকেই ডাকে যে, হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন।'

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি মিথ্যা খোদার রাসূল নই। আমি সত্য খোদার রাসূল। তারপর তিনি বলেছেন–

'আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি তোমাদের দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। দুর্দিনে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালে, তিনি সুদিন ফিরিয়ে দেন। যখন তুমি কোনো গনগনে রোদের ভেতর বিশাল মরুভূমি অতিক্রম কর, তখন তোমার উটটি যদি হারিয়ে যায়, আর সে কঠিন মুহূর্তে যে আল্লাহকে শ্বরণ কর, হদয়ের সবটুকু আবেগ ঝরিয়ে যে আল্লাহর কাছে আবেদন কর যে, হে আল্লাহ! আমার প্রিয় বাহনটি নেই, আমি নিরুপায়, একান্ত নিরুপায়, আমার উট, আমার প্রিয় বাহন আমাকে ফিরিয়ে দিন– তখন যে আল্লাহ তোমার উটটি পুনরায় তোমাকে দান করেন, আমি সেই আল্লাহর রাসূল।'

## বড়দের কাছে উপদেশ চাওয়া

তারপর জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল! আমাকে কিছু নসীহত করুন।' এখান খেকে ব্যুর্গানে দ্বীন মূলনীতি বের করেছেন যে, বড়দের সাক্ষাত পেলে, বিশেষ করে দ্বীনের দিক থেকে বড় এমন কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা হলে, তখন তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, অনেক সময় নসীহতের ভাষা শ্রোতার হৃদয়কে আলোড়িত করে দের। এর মাধ্যমে তার হৃদয় নূর ও বরকতের প্রাচুর্যে তরে ওঠে। তার জ্বীবনের মোড় ঘুরে যায়। ইখলাস ও মহক্বতের সঙ্গে নসীহত কামনা করলে সেখানে আল্লাহর রহমতও থাকে। তখন বড়'র মুখ থেকে আল্লাহ এমন কথা বের করে দেন, যেই কথা হৃদয়েরই ভাষা।

### প্রথম নসীহত

তাই এ হাদীসে আমরা দেখতে পাই, স্থাবির (রাযি.) নসীহত কামনা করেছেন, রাস্থুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি নসীহত করলেন–

لَا تُسُبَّنَّ أَحَدًّا

'কাউকে গালি দিবে না। কাউকে কটু কথা বলবে না।'

দেখুন, এ ছিলো জাবির (রাযি.)-এর প্রথম সাক্ষাত। এর পূর্বে তিনি নবীজীকে দেখেননি। প্রথম সাক্ষাতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্ন আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহত ছিলো, 'অন্যকে গালি দিবে না, কটু কথা বলবে না, কারও সঙ্গে অসদাচরণ করবে না।' প্রথম সাক্ষাতে এবং প্রথম নসীহতে তিনি একজ্ঞন মানুষের মনের প্রতি এতটা লক্ষ্য রেখেছেন। তাই একজ্ঞন মুসলমানের উচিত, অপর ভাইয়ের অস্তরে আঘাত না দেওয়া।

# আবু বৰুর সিদ্দীক (রাথি.)-এর ঘটনা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)। রাস্বুল্লাহ সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান সাহাবী। তাঁর একজন গোলাম ছিলো, যাকে তিনি কোনো কারণে লানত করেছিলেন। মূলত গোস্বার ধাকা সামলাতে না পেরে তাঁর মুখে 'লানত' শব্দটি বের হয়ে গিয়েছিলো। বিষয়টি যখন রাস্বুল্লাহ সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভনলেন, তিনি তাঁর এ প্রিয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন–

'লানত করবে, সিদ্দীকও হবে। কাবার প্রভুর কসম! এ দু'টি এক সঙ্গে থাকতে পারে না।'

এত কঠোর ভাষা তিনি তাঁর সবচে' প্রিয় সাহাবীকে বলেছেন, তথু একজন গোলামের মনের প্রতি তাকিয়ে। এরপর কী হলো? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) গোলামটিকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

## উপদেশটি আমি আজীবন মেনে চলেছি

অথচ আমাদের বর্তমান কর্মপন্থা চলছে শরীয়তবিরোধী স্রোতের দিকে। অপর ভাইকে গালি দেয়া, কটু কথা বলা, ধবিছ-আহম্মক, কমবখত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা মুসলিম সমাজেও আজ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, জাবির (রাযি.) রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত উপদেশ পেয়ে কী বলছেন। তিনি বলেন—

'রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নসীহত আমি আজীবন মেনে চলেছি। এরপর থেকে কোনো গোলামকে, না কোনো স্বাধীন লোককে, না কোন ইটকে এমনকি বকরিকেও নয়– আমি আর কখনও মন্দ কথা বলিনি।'

সাহাবাদের কর্মপন্থা ছিলো এমনই। নবীজী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা তাঁরা পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। গোটা জীবনকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছেন তাঁরই দিক-নির্দেশনা মাফিক।

# পাপকে খুণা করো– পাপীকে নয়

উক্ত নসীহতের আরেকটি দিকও রয়েছে। তাহলো কাউকে মন্দ বলো না— এর অর্থ হলো, লোকটি যত মন্দই হোক না কেন, যত নাফরমানিই সে করুক না কেন, তোমরা তাকে মন্দ বলো না। তাকে হীন কিংবা ঘৃণিত ভেবো না। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কারণ, ওই ব্যক্তির শেষ পরিণাম কী হবে, সেটা তোমার জ্ঞানা নেই। জ্ঞানা নেই, আজ্ঞকে পাপিষ্ঠই আগামীতে নেক আমলের আলোতে ঝকমক করে ওঠবে কিনা। এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ তাকে শুদ্ধ করে দিবেন, মৃত্যুর পূর্বে তার তাওবা নসীব হবে এবং নেক আমলের তাওফীকও হয়ে যাবে।

এমনটি কান্ফেরকেও মন্দ বলা যাবে না। কারণ, হতে পারে তার ঈমান নসীব হবে, তারপর তোমার থেকেও বেশি ঈমানের আলো পাবে। হাদীস লরীকে এসেছে— الْمُوْرَزُ بِالْحُورَةِ অর্থাৎ 'দেখার বিষয় হলো পরিণাম ফল। কে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে— সেটাই দেখার বিষয়।' ঈমান নিয়ে মরতে পারলে, নেক আমল নিয়ে বিদায় নিতে পারলে আল্লাহর দরবারে সে প্রিয়। তাহলে ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণে হতে পারে, সেও তোমার চেয়ে অগ্রগামী।

#### এক রাখালের বিশ্বরকর ঘটনা

খায়বারের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। এক রাখাল রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলো। সে ইয়াহুদীদের বকরি চরাতো। খায়বারের প্রান্তরে মুসলমানদের তাঁবু তার নজরে পড়লে সে ভাবলো, আমি তাদের কাছে যাবো এবং দেখবো তারা কী বলে, কী করে।

ভাবনা মতো সে বকরি চরাতে চরাতে একদিন পৌছে গেলো শত্রুশিবিরে।
মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, 'ভোমাদের নেতা কোথায়া' সাহাবায়ে
কেরাম তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুটি দেখিয়ে বললেন,
'ওই যে আমাদের নেতার তাঁবু। তিনি সেখানেই আছেন।' রাখাল হতবাক হয়ে
নবীজী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুর প্রতি তাকালো। তার যেন
বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এত বড় নেতা, এত বড় বাদশাহ, তার তাঁবু কী করে এত
সাদামাঠা হয়। খেজুর পাতার তাঁবু একজন সম্রাটের জন্য কি মানায়। বিশ্বয়ের
ঘার যেন তার কাটে না। অবশেষে সে আন্তে আন্তে ওই তাঁবুতে প্রবেশ করলো,
যেখানে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন। তারপর
রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে প্রশ্ন করলো, আপনি
কী পয়গাম নিয়ে এসেছেনা কিসের দাওয়াত দিচ্ছেনা'

নবীন্ধী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ঈমান ও ইসলামের কথা তার সামনে তুলে ধরলেন এবং তাঁকেও ইসলামের ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানালেন। সে বললো, 'ইসলাম গ্রহণ করলে আমি কী পাবো? আমি কোন মর্যাদার অধিকারী হবো?' নবীজী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'যদি তুমি ইসলামে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি হবে আমাদের ভাই। আর আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবো।' এর উত্তর গুনে সে আরেকবার বিশ্বিত হলো, বললো, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় আপনি! আমি তো একজন নগন্য রাখাল মান। গায়ের রংটাও আমার কালো। শরীরটা দুর্গন্ধে ভরা। এ অবস্থাতেও আপনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করবেন?'

নবীজী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

'আমি অবশ্যই তোমাকে বুকে টেনে নিবো। তোমার কালো শরীরকে আল্লাহ আলোকিত করে দিবেন। শরীরের দুর্গন্ধও সুগন্ধি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।'

নবীজী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথা তার হ্বদয়কে নাড়া দিয়ে দিলো। সে মুসলমান হয়ে গেলো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাস্লাল্লাহ্! এখন আমি কী করবাে!' রাস্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তােমার ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তটি এমন যে, এখনও নামাযের সময় হয়নি। এটা ব্রম্যানের মাসও নয় কিংবা যাকাত দেয়ার সময়ও এখন নয়। সুতরাং আপাতত এগুলো তােমার জন্য ফর্য নয়। এখন ওধু একটা কাজ আছে। কাজটি একটু কঠিন। কারণ, কাজটি করতে হবে, তরবারীর ছায়াতলে থেকে। যাকে বলা হয়, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। তথা আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এটাই তােমার বর্তমান কাজ।'

রাখাল উত্তর দিলো, 'ইয়া রাস্লালাহ! আমি যাচ্ছি। এ জিহাদে অংশ নিতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার একটা কথা আছে, যে ব্যক্তি জিহাদ করে, সে শহীদ কিংবা গাজী হয়। আমি যদি শহীদ হই, তাহলে আপনি আমার যিম্মাদার হবেন কিঃ' রাস্ল সাল্লালাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যিম্মাদার হলাম। জিহাদে শহীদ হলে জানাতের নিশ্বয়তা তোমাকে দিলাম। আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে জানাত দান করবেন। আর তখনি তোমার দুর্গন্ধময় শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াবে। তোমার কালোঁ চেহারা সফেদ হয়ে যাবে।'

## বকরীতলো দিয়ে এসো

সে তো ছিলো ইয়াহদীদের রাখাল, তাই রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'ইয়াহদীদৈর যে বকরীগুলো নিয়ে তুমি এসেছো, যাও, সেগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো। কারণ, বকরীগুলো তোমার কাছে আমানত হিসেবে আছে।'

একেই বলে মহান চরিত্র। ইয়াছ্দীদের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধ হতে যাচ্ছিলো।
কিন্তু যাদেরকে তিনি অবরোধ করে রেখেছেন, যাদের সম্পদগুলো গনীমতের
সম্পদ হতে যাচ্ছে, সেই শত্রুদের সম্পদ তিনি শত্রুদের কাছেই দিয়ে আসার
নির্দেশ দিলেন। রাখালও সেই নির্দেশ পালন করলো। তারপর ফিরে এসে
জিহাদে অংশ নিলো এবং শহীদ হয়ে গেলো।

# জান্নাতৃল ক্ষেরদাউস তার ঠিকানা

এক পর্যায়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের খোঁজ-খবরে লেগে গেলেন। এক জায়গায় সাহাবায়ে কেরামের ভিড় দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং ভিড়ের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, 'ইয়া রাস্লাল্লাহ! জিহাদে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে এমন একজন লোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে কেউই চেনেনা।' রাস্ল সাল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কই, দেখি তো, কে সেঃ' এরপর যখন দেখলেন, বললেন—

'এ তোমাদের কাছে পরিচিত নয়। একে আমি চিনি। সে একজন রাখাল। আল্লাহর এক চমৎকার ও বিস্ময়কর বান্দা। এমন এক বান্দা, যে একটি সিজদাও করেনি। আর তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা তাকে জানাতুল ফেরদাউস দান করেছে। অনায়াসে সে জানাতে চলে যাছে। আমি স্বচক্ষে এও দেখেছি যে, ফেরেশতারা তাকে গোসল দিছে। সে একজন কালো মানুষ, অথচ কত সুন্দর হয়ে যাছে। তার শরীর থেকে দারুণ সুগন্ধিও ছড়াছে।'

## শেষ পরিণামই হলো আসল

দেখুন! সময়ের ব্যবধান কতটুকু? কতটুকু সময়ের ভেতরে উক্ত রাখালের সৌভাগ্যের ঘার খুলে গেলো। অথচ এর একটু পূর্বেও যদি তার মৃত্যু হতো, তাহলে ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কোথায় হতো! মাত্র কয়েক মৃহুর্তের ভেতরে একজন জাহান্নামী পরিণত হলো জান্নাতীতে। أَلْعِبْرُهُ بِالْخُواتِثِ 'শেষ অবস্থাই হলো, আসল অবস্থা', হাদীসের মধ্যে এজন্যই বলা হয়েছিলো।

সূতরাং গর্ব কিংবা অহংকার, বড়াই কিংবা আত্মপ্রসাদ একজন মানুষের জীবনে কাম্য নয় কখনও।

# কুকুর শ্রেষ্ঠ, না তুমি শ্রেষ্ঠ?

ঘটনাটি আব্বাজান থেকে শুনেছি। এক বৃষুর্গের ঘটনা। এক লোক তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলো। যেমনটি আজকাল মানুষ করে থাকে, সাদাসিধা মানুষ দেখলে বলে থাকে। এ লোকটিও তা-ই করলো। ঠাট্টা করে বৃষুর্গকে বললো, 'বলো তো তুমি শ্রেষ্ঠ, না আমার এ কুকুরটি শ্রেষ্ঠাং' এ প্রশ্নে বৃযুর্গ রাগ করলেন না। চেহারায় একটুও পরিবর্তন এলো না। বরং ডিনি বললেন, 'এ মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারছি না। আমি শ্রেষ্ঠ না এ কুকুরটা শ্রেষ্ঠ – এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত আমার কাছে নেই। কারণ, জানা নেই, আমি কীভাবে মারা যাবো...। যদি ঈমান নিয়ে মরতে পারি, তাহলে আমি কুকুরটার চেয়েও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর যদি ঈমান নিয়ে মরতে না পারি তবে... এ কুকুরটা আমার চেয়ে উত্তম। যেহেতু কুকুরের জাহান্লাম নেই, তাই তার ভয়ও নেই। আর আমার তো তখন জাহান্লাম ছাড়া কোনোই উপায় থাকবে না।'

প্রকৃত আল্লাহর বান্দা এদেরকেই বলে। এইজন্যই বলা হয়েছে, পাপীকে নয়– পাপকে ঘৃণা কর।

## হ্যরত থানবী (রহ.)-এর বিনর

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, 'আমার অবস্থা হলো, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল আমার চেয়ে ভালো জানি, আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতকাল হিসাবে উত্তম জানি। মুসলমান সে তো মুসলমান, তার ফদয়ে আছে ঈমান, তাই সে আমার চেয়ে উত্তম। আর কাফের হতে পারে, সে ভবিষ্যতের ঈমানদার, আল্লাহর তাওফীক সাথী হলে ঈমান তার নসীব হবে, তাই সে সম্ভাবনার ওপর ভর করে বলতে পারি, সে আমার চেয়ে উত্তম, আমি তার চেয়ে অধ্ম।'

থানবী (রহ.)-এর মুখে যদি এমন কথা বের হয়, চিন্তা করুন, আমার আর আপনার অবস্থান তাহলে কোথায়...।

# তিন বৃযুর্ণের ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মুফতী মুহামদ হাসান (রহ.) একবার বললেন, আমরা যখন থানবী (রহ.)-এর মজলিসে বসি, আমার কাছে মনে হয়, মজলিসের সকল লোক আমার চেয়ে ভালো। আর আমি সকলের চেয়ে ছোট। মাওলানা খায়ের মুহামদ সাহেব (রহ.)— তিনি থানবী (রহ.) একজন বিশিষ্ট খলীফা। একথা তনে বললেন, আমার অবস্থাও তো একই। চলুন, উভয়ে আমরা থানবী (রহ.)-এর দরবারে যাই। আমাদের এ অবস্থা! জানা নেই, বুযুর্গদের দরবারে এর কী ব্যবস্থা আছে... কাজেই হয়রত থানবীকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।

তাই উভয়ে থানবী (রহ.)-এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, হযরত!
আমরা যখন আপনার দরবারে বসি, তখন আমাদের দিলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়।
থানবী (রহ.) উত্তর দিলেন, তোমাদের অবস্থা তো তোমরা বলেছো, এবার
আমার অবস্থাটাও একটু শোনো, সত্য কথা হলো— আমারও একই অবস্থা।
আমার কাছেও মনে হয়, উপস্থিত মঞ্জালিসে সবচেয়ে নগণ্য আমিই।'

ঘটনাটি আমি হযরত মুকতী হাসান (রহ.)-এর খলীফা ডা. হাকিযুক্সাহ (দা. বা.)-এর মুখে ভনেছি।

#### নিজের ক্রটি দেখো

যে পোক নিজের দোষ নিজে দেখে এবং আল্লাহর তয় ও মহব্বত যার অন্তরে আছে, সে অপরের দোষ দেখার সুযোগ কোথায়? যে নিজের পেটের ব্যথায় কাতর, সে অপরের হাঁচির দিকে নজর দেয়ার অবকাশ কোথায়? অনুরূপভাবে যায় অন্তর আল্লাহর ভয়ে কম্পমান, অপর ভাইকে অবজ্ঞা করার সুযোগ তার নেই। সে নিজের ফিকির করবে, না অপরের প্রতি নজর দিবে?

## হাজাজ ইবনে ইউসুকের গীবত

এণ্ডলো দ্বীনেরই কথা। যদিও আমরা ভুলে বসে আছি। ইবাদত, নামায, তাসবীহ ইত্যাদি আমাদের কাছে 'দ্বীন' বলে মনে হয়, অথচ দ্বীনের আরো বহু বিষয় রয়েছে, যেণ্ডলো আমরা জানি না। মুর্খে ষা আসে তাই বলে দেয়া, এর মাধ্যমে যে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে— সেটার প্রতি আমরা লক্ষ্য করি না। অথচ প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি বস্তু, ছোট হোক কিংবা বড় আল্লাহর দরবারে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আল্লাহ বলেছেন—

অর্থাৎ- প্রতিটি কথা রেকর্ড কথার জন্য রয়েছে একজন সুদক্ষ পর্যবেক্ষক। উচ্চারণ করা মাত্রই তা রেকর্ড হয়ে যাঙ্গে।

একবার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর মজলিসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে এক ব্যক্তি বিরূপ মন্তব্য করলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরিচয় আমরা সকলেই জানি। যার যুলুম ও জিঘাংসার গল্প রূপকথার মতো ছড়িয়ে আছে। হাজার হাজার মুসলমানকে যে বিনা কারণে হত্যা করেছে—সেই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তার সম্পর্কে গীবত করা হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমালোচকের মুখ বন্ধ করে দিলেন। বল্ললেন—

'দেখো, তৃমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গীবত করে একথা মনে করো না, সে হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছে, তাই তার গীবত হালাল হয়ে গিয়েছে। যে দিন হিসাবের সময় হবে, সে দিন আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে হাজার হাজার মুসলমানের রক্তের হিসাবের হাজ্জাজ থেকে নিবেন, তেমনিভাবে হাজ্জাজের গীবতের হিসাবও তোমার থেকেও নিবেন।' সুতরাং অথথা গীবতের মাঝে মন্ত হয়ে যেও না। তবে যদি অপর ভাইকে অনিষ্টতা থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন এভাবে বলা যেতে পারে যে, ভাই। অমুক লোক থেকে একটু সতর্ক থেকো।

#### আম্য়ায়ে কেরামের চরিত্র

গালির পরিবর্তে গালি দেয়ার অভ্যাস নবীদের জীবনে ছিলো না। অথচ শরীয়তে এর অনুমতি নেই এমনও নয়। শরীয়তে এতটুকু অনুমতি আছে যে, যে যতটুকু যুলুম করবে, তার থেকে ততটুকু প্রতিশোধ নিবে। নবীগণ এতটুকুও করেননি বরং তারা আরো উনুত চরিত্রের নজীর দেখিয়েছেন। জাতির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি গালির স্রোত এসেছে। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

তাদের জাতি এ পর্যন্ত বলেছিলো, 'তুমি অথর্ব। তুমি নির্বুদ্ধিতার মাঝে ডুবে আছো। আমরা তো মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী।'

এত বড় কথার পরেও ধৈর্য ও চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে কেউ এত বড় কথা বললে তো আমরা রাগে ফেটে পড়তাম। আরো কত কী করতাম। অথচ তাঁদের জবাব ছিলো কত কোমল, কত স্লিগ্ধ। উত্তরে তারা শুধু বলতেন—

'হে আমার জাতি, আমি নির্বোধ নই। আমাকে প্রভুর পক্ষ থেকে রাসৃদ হিসাবে পাঠানো হয়েছে।'

## হ্যরত শাহ ইসমাঈল (রহ,)-এর ঘটনা

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ছিলেন শাহী খান্দানের মানুষ। আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে দ্বীনের জযবা দান করেছিলেন। মানুষের কাছে দ্বীন পৌছানোর দরদমাখা গরজ আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে তিনিঃ অগ্নি ঝরাতেন।

এক দিনের ঘটনা। তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। হঠাৰ এক দৃষ্টলোক তখন দাঁড়িয়ে গেলো। উদ্দেশ্য ছিলো, শাহ সাহেবকে অপমানিজ্য করা। সে সকলের সামনে বলে বসলো, 'মাওলানা! আমরা ওনেছি, আপনি নাকি জারজ সস্তান।'

তাকওয়ার উজ্জ্বল নক্ষর, বিশ্বখ্যাত আলেম ও শাহী খান্দানের লোক হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)। তাঁকে লক্ষ্য করে এমন জঘন্য মন্তব্য বলুন তোঁ, আমাদের কেউ কি তা সহ্য করতোঃ আমরা তো এমন মন্তব্যে একেবারে ফেটে পড়তাম, পারলে ওই লোকের মাথা ওঁড়ো করে দিতাম। কিছু নবীদের প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন তিনি, তাই বিশ্বয়কর খোশ মেজাজেই তিনি উত্তর দিলেন,

'আপনি যা ওনেছেন, তা ভুল। আমার আমাজানের বিবাহের সাক্ষ্য যারা দিয়েছেন, তাঁরা এখনও এই দিল্লীতেই আছেন।'

নবীদের চরিত্রে নিজেকে সমৃদ্ধ করার উত্তম নমুনা তো এরাই। গালির পরিবর্তে গালি না দিয়ে কত আলতোভাবে তাকে নিজের কথাটা বলে দিলেন।

### দ্বিতীয় নসীহত

আলোচ্য হাদীসে তারপর রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় নসীহত পেশ করেছেন যে, 'যে কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করো না, যখন যে নেক কাজ করার সুযোগ ও তাওফীক হবে, তাকে গনীমত মনে করে আমশ করবে।'

#### শয়তানের ষড়যন্ত্র

মূলত নসীহতটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের এক গোপন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শয়তানের একটা ষড়যন্ত্র হলো, কারো মনে কোনো নেক কাজের ধারণা এলে সে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, 'আজীবন তো তোমার বিপথেই কেটেছে। গুনাহ এবং গুনাহ তোমার জীবনে থৈ থৈ করছে। এখন এই একটি নেক কাজ, তাও আবার বড় নয়। বরং ছোট — এত ক্ষুদ্র নেক কাজটি করে এমন কোন জিনিস তুমি উল্টিয়ে ফেলবে, কোন ধরনের জান্নাত তুমি পেয়ে যাবে...। সূতরাং রাখ তোমার নেক কাজ। খাও, দাও, ফূর্তি কর এবং নেক কাজটি ছেড়ে দাও।' এভাবে কুমন্ত্রণার জোরালো ধাক্কায় নেক কাজের বাসনা টলায়মান হয়ে ওঠে এবং শয়তান সফল হয়ে যাবে।

এটা মূলত একটি গভীর ষড়যন্ত্র। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের এ ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করে ছেড়ে দিয়ে না। বরং সুযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করে নাও।

#### ছোট আমলও নাজাতের কারণ হতে পারে

এছাড়া আরো অনেক হেকমত উক্ত নসীহতে রয়েছে। প্রথমটি তো হলো, নেক কাজ যত ছোট হোক, ছোট মনে করতে নেই। কেননা, হতে পারে আমাদের দৃষ্টিতে যেটি ছোট, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বড়। আল্লাহর দরবারে এ একটি মাত্র আমল কবুল হয়ে গেলে, নাজাতের সম্ভাবনাও খুলে যাবে। বিভিন্ন হাদীসে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলীতে এর নজীর আমরা দেখতে পাই।

#### এক ব্যভিচারিনীর গল্প

গল্পটি বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে। এক ব্যভিচারী নারী কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে দেখতে পেলো একটি কুকুর কুপের পাড়ে পড়ে আছে, প্রবল পিপাসায় তার জিহ্বা বের হয়ে গিয়েছে, হাঁপাছে। কিছু পানি একটু গভীরে, চেষ্টা করেও সে পান করতে পারছে না। এ অবস্থা মহিলাটির অন্তরে দয়া জেগে ওঠলো, সে ভাবলো, আহা! এ কুকুরটিও তো আল্লাহর সৃষ্ট, তেষ্টায় সে মারা যাছে, আল্লাহর এ সৃষ্টি কতই না কষ্ট পাছে। মহিলাটি বালতি খোঁজ করলো, পেলো না। অন্য কোনো উপায়ে পানি নেয়ার চেষ্টা করলো, তাও পারলো না। অবশেষে নিজের পা থেকে চামড়ার মোজাটি খুলে ফেললো এবং কোনোভাবে তা পানি দ্বারা ভর্তি করে কুকুরটিকে পান করালো। রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলার এ আমল আল্লাহর কাছে এত পসন্দনীয় হলো যে, এর কারণে সে মাফ পেয়ে গেছে।

দেখুন, মহিলাটি যদি এর বিপরীত কাজ করতো, যদি সে ভাবতো, আমার জীবনটা তো পাপপূর্ণ, পাপের সাগরে এ সামান্য আমল কী উপকারে আসবে, তাহলে সে মুক্তির চিন্তাও করতে পারতো না।

#### মাগঞ্চিরাতের আশায় গুনাহ করো না

উক্ত ঘটনা থেকে কিন্তু গলদ ফায়দা উঠানো যাবে না। একথা মনে করে যাবে না যে, যত পার গুনাহ কর, তারপর একদিন একটি কুকুরকে ধর এবং তার পিপাসা মিটাও, এতেই কেল্লা ফতেহ হয়ে যাবে.... এ জাতীয় ভাবনা সম্পূর্ণ ভূল। কারণ, এখানে দু'টি বিষয় আছে। এক. আল্লাহর কানুন। দুই. আল্লাহর রহমত। আল্লাহর কানুন হলো, গুনাহগার গুনাহ পরিমাণে শাস্তি পাবে। আর আল্লাহর রহমত হলো, কাউকে হয়ত তার বিশেষ কোনো আমলের কারণে মাফ করে দিবেন। দেখার বিষয় হলো, রহমত কে পাবে, কখন পাবে, কোন আমলের ভিত্তিতে পাবে এসব কিছু কেউই জানে না। অতএব, এ ধরনের অহেতুক বাসনা করা যে, কোনো না কোনো আমল আল্লাহ কবুল করেন এবং মাফ করে দিবেন, বিধায় গুনাহ করলেই বা কী এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —

الْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (ترمذى، باب صغة القيامة، رقم الحديث ٢٤٦١)

'যে নিজের খাহেশের পেছনে ছুটে বেড়ায়, কামনার স্রোতে ভেসে বেড়ায় এবং এই আশা করে যে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন, সেই ব্যক্তি অক্ষম।' বর্তমানের চিত্র হলো, যদি বলা হয়— 'গুনাহগুলো ছেড়ে দাও।' উত্তর দেয়, 'আল্লাহ বড় দয়ালু, ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। একেই বলে অহেতৃক আশা করা। এর উদাহরণ হলো এমন যে, এক ব্যক্তি পূর্ব দিকে দৌড়াক্ছে, আর আশা করছে, আল্লাহ আমাকে পশ্চিমে নিয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে পথ অবশন্ধন করছে জাহানামের অথচ আল্লাহর কাছে আশা করছে জানাতের। হাঁা, আল্লাহর বিশেষ রহমতে কেউ হতে পার পেতে পারে। কিছু রহমত তো রহমতই। রহমত কখনও কানুন হয় না। কানুন হলো, তিনি গুনাহর শান্তি দিবেন।

# এক বুযুর্গ ক্ষমা লাভ করলেন যেভাবে

আমার শায়েখ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর কাছে আমি ঘটনাটি শুনেছি। এক বুযুর্গ, যিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস। হাদীসের খেদমতে গোটা জীবন যিনি কাটিয়েছিলেন। যখন তাঁর ইস্তেকাল হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁকে যপ্লে দেখলো এবং জিজ্জেস করলো, 'হযরত! আল্লাহর আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন?'

বৃযুর্গ উত্তর দিলেন, 'সে এক অবাক কাও। আমি গোটা জীবনটা ইলম ও হাদীসের খেদমতে কাটালাম। দরস-তাদরীস, ওয়াজ-নসীহত ও লেখালেখি—এই তো ছিলো আমার পুরা জীবনের কাজ। আমার ধারণা ছিলো, এসব আমলের প্রতিদান আমি পাবো। কিন্তু আল্লাহ কী করলেন জানো? তিনি আমার এতসব আমলের কথা কিছু বললেন না বরং বললেন, তোমার একটি আমল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তাহলো একদিন তুমি হাদীস লেখায় মগ্ন ছিলে, তখন তুমি দোয়াতের ভেতর কলম ডুবিয়ে কালি নিয়েছিলে, আর সেই সময় একটি পিপাসার্ত মাছি এসে তোমার কলমের নিভে বসলো এবং কালি শুষে তার পিপাসা নিবারণ করলো। সে দিন তুমি মাছিটির ওপর সমবেদনা দেখিয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে, এ তো আল্লাহর মাখলুক। পিপাসার্ত সে। কালি শুষে তার পিপাসা নিবারণ করছে। করুক, তার পিপাসা নিবারণ হোক, তারপর আমি লিখবা। এ ভেবে তুমি কিছুক্ষণের জন্য কলম চালানো বন্ধ রেখেছিলে। তারপর মাছিটি যখন চলে গেলো, তখনই লেখা শুকু করেছিলে। এই যে আমলটি তুমি করেছিলে, তা আমাকে খুশি করার জন্যই করেছিলে। এইজন্যই আমি তোমার সেই আমলটির প্রতিদান হিসাবে তোমাকে মাফ করে দিলাম।

দেখুন! একদিকে আমরা ভেবে রেখেছি, ওয়াজ করা, ফতোয়া দেয়া, তাহাজ্জ্বদ পড়া, লেখালেখি করা প্রভৃতি আমল অনেক বড় আমল। আর অপর দিকে এসব বড় আমলের কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখই করলেন না! অথচ উক্ত ব্যুর্গ কলমকে ক্ষণিকের জন্য যদি না থামাতেন, তাহলে হয়ত হাদীসের একটি শব্দ হলেও লেখা হতো। কিন্তু আল্লাহর একটি ছোট্ট মাখলুকের প্রতি একট্ট মমতা দেখানোর ফ্যীলত এখানে এর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো। যদি তিনি 'সাধারণ' মনে করে আমলটি ছেড়ে দিতেন, তবে এত বড়ু ফ্যীলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতেন।

আসলে আল্লাহর দরবারে কোন আমলটি কখন কবুল হয়ে যায়, তা বলা মুশকিল। মূলত তাঁর দরবারে আমলের উপচানো ভিড় কিংবা বিশাল সাইজের কোনো মৃশ্য নেই। বরং মৃশ্য হলো, আমলের ওযনের। আর ওযন তৈরি হয় ইবলাসের মাধ্যমে। আমল হয়ত সাইজে বড়, গণনায়ও অনেক, তবে ইবলাসশৃন্য, তাহলে সেই আমলের কোনোই মৃশ্য নেই। অপর দিকে ছোট একটি আমল, তবে ইবলাসসমৃদ্ধ আমল, তাহলে এরই তবন আল্লাহর দরবারে বড় হয়ে যায়। এইজন্যই ছোট-বড় সব আমলেই ইবলাস থাকতে হবে। অন্যথায় সেই আমল বিফলে চলে যাবে।

# নেককান্ধ নেককান্ধকে আকর্ষণ করে

আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় নসীহতে দ্বিতীয় হেকমত হলো, নেক কান্ধ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়ার পর তা করে নিলে, আরেকটি নেক কান্ধ করারও তাওফীক হয়ে যাবে। ক্লারণ, নেককান্ধ নেককান্ধকে টানে এবং মন্দ মন্দকে টানে। অনেক সময় একটি মাত্র শুনাহ আরো শত শুনাহর জন্ম দেয়। অপর দিকে অনেক সময় একটি ছােট্ট আমলের বরকতেও জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। অদ্ধকারময় জীবন আলোকিত জীবনে পরিণত হতে পারে।

## নেককাজের ইচ্ছা আল্লাহর মেহমান

আমার শায়েশ হযরত মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) বলতেন, 'নেক কাজের বাসনা অস্তরে জেগে ওঠা, সুফীদের ভাষায় এর নাম— ওয়ারিদ। ওয়ারিদ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে আল্লাহর মেহমান। তুমি যদি এ মেহমানের কদর কর তথা যদি নেক কাজটি করে নাও, তাহলে সে আবারও আসবে। আজ একটি নেককাজ তোমার অন্তরে এলো, তুমি আমলও করলে— এর অর্থ হলো, তুমি মেহমানের খাতির করলে। এ খাতির যত বাড়বে, তোমার নেক আমলও তত বাড়বে। কিন্তু যদি তাকে তাড়িয়ে দাও অর্থাৎ যে নেক কাজটি করার ইচ্ছা তোমার হয়েছিলো, দুর্ব্যবহার করলে, বিধায় সে আর আসতে চাইবে না। তারপর এক সময় এমন আসবে যে, সে সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বয়কট করবে। নেক কাজের ইচ্ছাটাও তোমার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ- বদ আমলের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে। এখন নেক কাজের ইচ্ছাটাও তাদের থেকে চলে গেছে।

## শয়তানের বিতীয় বড়যন্ত্র

ভৃতীয় হেকমত হলো, মানুষের অস্তরে নেককাজ করার ইচ্ছা জাগলে শয়তান তার ভেতর থেকে হিসহিস করে ওঠে। সে ষড়যন্ত্রের টোপ এভাবে ফেলে যে, 'দেখো, কাজটি এখন করতে পার, পরেও করতে পার। কাজটি তো অবশ্যই ভালো, তবে তাড়াহুড়ো করার কী আছে, পরে করলেই বা কী... ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য রেখে দাও, আগামীকাল করে নিও।'

মনে রাখবেন, এ ষড়যন্ত্রও খুবই সৃষ্ণ। একেও তছনছ করে দিতে হবে। কারণ, নেককাজ এভাবে পিছিয়ে গেলে সামনে আসার সুযোগ তার আর নাও হতে পারে। সেই কথিত 'আগামীকাল' তোমার জীবনে নাও আসতে পারে। কিংবা এলেও নেক কাজের ভাগ্যে (!) সেটা নাও জুটতে পারে। যেমন পান করার সময় অন্তরে এ খেয়াল আসলো যে, বসে পান করা সুন্নাত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে। কিংবা খাবার খাওয়ার সময় মনে হলো যে, ভকতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত, তাহলে সঙ্গে পড়ে নিবে। এ রকম ছোট-খাটো আমলকে ছোট মনে করবে না। এ জযবা সব সময় জাগরুক রাখবে। আমি এ জযবার কারণে 'আছান নেকিয়াঁ' নামক একটি ছোট বই লিখেছিলাম। বইটিতে সেসব নেক আমলের আলোচনা করেছি, যেওলো দৃশ্যত ছোট ও সহজ, অথচ সাওয়াব অনেক বেশি। প্রত্যেকে বইটি দেখার এবং আমল করার চেষ্টা করবেন।

#### ছোট ধনাহকে ছোট মনে করা

কোনো নেক কাজকে যেমন ছোট মনে করা অনুচিত, অনুরূপভাবে কোনো গুনাহকেও ছোট মনে করা উচিত নয়। গুনাহকে ছোট মনে করাটা শয়তানের ধোঁকা। যেমন কোনো গুনাহ করার জন্য মন আকুপাকু করলো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা বর্জন করবে। অন্যথায় শয়তান এ বলে ধোঁকা দিবে যে, এর চেয়ে কত বড় গুনাহও তো তুমি করেছ, এটা তো একটা মামুলি গুনাহ। এটা করলে কোন কিয়ামতই বা ঘটবে ইত্যাদি। শয়তানের এ জাতীয় ধোঁকায় যেন ফেঁসে যেতে না হয়, তাই ছোট-বড় সকল গুনাহর প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

## ছোট গুনাহ এবং বড় গুনাহ

গুনাহ দু' প্রকার। সগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। এর অর্থ এটা নয় যে, সগীরা গুনাহ যেহেতু ছোট্ট, তাই তা করা যাবে। বরং গুনাহ তো গুনাহই। অনেকে গুধু এটাই দেখে যে, সগীরা গুনাহ কোনটি এবং বড় গুনাহ কোনটি। উদ্দেশ্য হলো, ছোট গুনাহ হলে করবে এবং বড় গুনাহ হলে ছাড়বে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি বলেছেন—

'আগুনের জ্বলন্ত কয়লা এবং লেলিহান শিখার মতোই সগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। একটি জ্বলন্ত কয়লা যেমনিভাবে আলমারির সব কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে একটি সগীরা গুনাহও অনেক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। আগুনের কয়লাকে মানুষ যেমনিভাবে আদর করে আলমারিতে

রাখে না, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহও করা যাবে না। মনে রাখবেন, আগুন তো আগুনই এবং গুনাহ তো গুনাহই। কিংবা একটি সাপের বাচ্চা এবং একটি বড় সাপ যেমনিভাবে দংশন করে বিষ ঢেলে দিতে পারে, তেমনিভাবে সগীরা কিংবা কবীরা উভয়টার মাধ্যমেই আল্লাহর নাক্রমানী হয়।'

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি সগীরা গুনাহকে 'সগীরা' তথা ছোট ভেবে সেই গুনাহটি করে, তাহলে সেটিই কবীরা গুনাহ হয়ে গেলো।

### তনাহ তনাহকে টানে

তনাহর অর্থ হলো, আল্লাহর নাফরমানী। আর আল্লাহর একটি মাত্র নাফরমানী চাই ছোট কিংবা বড় দোযখে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া গুনাহ গুনাহকে টানে। সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহর জন্ম দেয়। এক গুনাহ শত গুনাহকে টেনে আনে। তাই যে কোনো গুনাহ থেকেই বেঁচে থাকা জরুরি।

# তৃতীয় নসীহত

রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় নসীহতটি করেছেন এভাবে— 'অপর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় হাসি মুখে কথা বলবে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবে। কেননা, এটাও নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।'

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—
'মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাসি মুখে মিলিত হওয়াও সদকা। মানুষ এ
কারণেও সাওয়াবের অধিকারী হয়।'

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যাঁকে বলা হয়ে থাকে أَرُسُتُ مَذِهِ الْأُصَّةِ অর্থাৎ— এই উন্মতের ইউসুফ। কারণ, তিনি খুব সুদর্শন চেহারার অধিকারীছিলেন। তিনি বলেছেন—

'আমি যখনই রাস্লুপ্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট চেয়েছি। যতবার তাঁর দিকে তাকিয়েছি, ততবার তিনি মুচকি হেসেছেন। একবারের জন্যও আমার মনে নেই যে, তাঁর চেহারায় হাসির আভা দেখা যায়নি। একটা অপার্থিব মুচকি হাসি তার চেহারায় খেলা করত।'

কেউ কেউ মনে করে, মানুষ যখন দ্বীনদার হবে, তখন তার চেহারা হবে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ। একঘেয়ে একটানা একটা ময়লামাখা জীবন সে কাটাবে। এটাকে তারা দ্বীনের অংশও মনে করে। এসব কথা তারা কোখেকে আবিষ্কার করেছে, আল্লাহই ভালো জানেন। অথচ এটা রাসৃল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁর চেহারাতে তো একটা অপূর্ব দীন্তি সব সময়ই ঝলমল করতো, মুচকি হাসি খেলা করতো। আমাদের হযরত (রহ.) বলতেন–

'অনেকে সম্পদের কৃপণ, আবার অনেকে হয় হাসির কৃপণ। তার চেহারা কখনও হাসিমাখা থাকে না। অথচ এটা কত সহজ নেক আমল। কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে হাসির একটু ঝলক দেখাবে, এতে তার অস্তরও স্লিগ্ধ হয়ে ওঠবে। আর তুমি তার অস্তরকে খুলি করতে পারলে আমলনামায় নেকী পেয়ে যাবে তথা সদকার সাওয়াব পাবে।'

# চতুর্থ নসীহত

চতুর্থ নসীহত হিসাবে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'তোমার জামার নিচে পায়জামা, লুঙ্গি, সেলোয়ার যাই হোক না কেন, তা 'নিসফেসাক্' তথা অর্ধনালা পর্যন্ত রাখবে। যদি এতটুকু না পার, তাহলে টাখনু পর্যন্ত রাখবে। টাখনুর নিচে যেন না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কেননা, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অহংকারেরই অংশ।'

হাদীসের এ অংশে রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে, অহংকারের আশঙ্কা থাকলে কাপড় টাখনুর নিচে নেয়া যাবে আর আশঙ্কা না থাকলে নেয়া যাবে। বরং তিনি বলেছেন, টাখনুর নিচে পরিধান করবে না, কারণ এটাও অহংকার। সূতরাং বুঝা গোলো, সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। কেউ কেউ বলে থাকে, আমাদের মনে অহংকার নেই, আমরা ফ্যাশন হিসাবে টাখনুর নিচে কাপড় পরি। তাদের এ ধরনের উজি বিশ্বয়করই বটে। অন্যথায় এ পৃথিবীর বুকে রাস্পুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিনয়ী আর কে হতে পারে। তিনি জীবনে কখনও টাখনুর নিচে কাপড় পরেননি। অহংকারমুক্ত থাকলে যদি টাখনুর নিচে পরার অনুমতি থাকত, তাহলে জীবনে একবার হলেও তিনি করে দেখাতেন।

### পঞ্চম নসীহত

পঞ্চম নসীহত হিসাব তিনি বলেছেন— 'কেউ তোমাকে মন্দ বললে কিংবা এখন কোনো দোষের কথা বললে যা বাস্তবেই তোমার মাঝে আছে, তাহলে এর প্রতিশোধ গিয়ে তার এমন কোনো দোষ প্রকাশ করে দিও না, যার কথা তোমার জানা আছে।'

অর্থাৎ- গালির জবাবে গালি দিও না। মন্দ বাক্যের পরিবর্তে মন্দ বাক্য বলো না। কারণ, তার এ গালির কৃষ্ণল তোমাকে ভোগ করতে হবে না; বরং ভোগ করতে হবে তাকেই। তুমি যদি এতে সবর কর, তাহলে আল্লাহর পক্ষ উত্তম প্রতিদান পাবে। আর সবর না করে যদি তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও, তাহলে এতে তোমার কোনোই লাভ নেই। যেমন— এক ব্যক্তি তোমাকে 'বেকুফ' বললো, এর পরিবর্তে তুমিও যদি তাকে 'বেকুফ' বলো, তাহলে বলো, তোমার কী ফায়দা হবে কিন্তু যদি সবর করতে পার, তাহলে তোমার কী ফায়দা হবে তা কুরআনের ভাষাতেই শোনো—

অর্থাৎ– 'সবরকারীদের অগণিত সাওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করেন।' অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

অর্থাৎ— 'যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা বড় সাহসিকতার কান্ধ।' (সুরা ভরা : ৪৩)

আরো ইরশাদ করেছেন-

অর্থাৎ 'যারা তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করবে, জবাবে তুমি তাই বলবে, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবে, তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তির শক্রতা রয়েছে, সে অস্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যম্ভ ভাগ্যবান।' (সূরা হা-মীম-সিজ্ঞদা: ৩৫–৩৬)

আরেকটি হাদীসে রাস্পুরাহ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্পাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করে, আমি তাকে সেই দিন ক্ষমা করবো, যে দিন ক্ষমার প্রয়োজন তার সবচেয়ে বেশি থাকবে। আর স্পষ্ট কথা হলো, সে দিনটি হলো আখেরাতের দিন।

এসবই রাস্লুল্লাহ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পামের নসীহত। আমরা নিজেদের জীবনকে যদি এসব উপদেশ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারি, তাহলে যাবতীয় ঝগড়া-ফ্যাসাদ এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, শক্রতা মিটে যাবে এবং ফিতনা দ্র হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব উপদেশের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।



"এটা মত্য যে, আমরা আছ ছাত্রি হিমাবে দতনের
দিকে ধাবমান। আবার এটান্ড বাস্কব যে, এ দতনের
দেত্রনন্ড মুমনিম র্ডমাহর মামে অনুমুত হচ্ছে নব
ছাগরনের মুর। মুতরাং হতাশা ন্ড নিরাশার ক্রিফ্টতায়
একেবারে নিমর হয়ে যান্ডয়া যেমন আমাদের জন্য র্ডিচ্চ
নয়, তেমনি ইমনামী ছাগরনের নিরেট কিছু মোগান—
শিরোনাম দেখে আশায় বুঁদ হয়ে বমে থাকান্ড শোর্ডনীয়
নয়। বরং শক্ষা ন্ড আশা— এ আমো— আঁখারিতেই
যেহেতু আমাদের বর্তমান অবদ্যান, মেহেতু বিষয়টিকে
এডাবেই দেখা র্ডিচ্ছ।

प्रमा श्राम, हेमलाम प्रिक्तिय जात्मात्मन ए मर्गिनक्ता এ निर्मम प्रिक्तियित गिकात श्रष्ट क्वमृ कागानिमा जात्मात्मन, मुग्काल मर्गिन, जगित्य प्रक्तिन, ममम ए गान्ति व्ययन जमम प्रश्रा क्वम व्यर्थ श्रष्ट्र এपि এमन এक किन्नामा, या निर्म जाक मुम्मिम ईम्नाहत प्रिक्ति समस्मारकहे स्नाव इंहिन।"

# মুসলিম উত্থাহর বর্তমান অবস্থান কোথায়ঃ

ٱلْحَسُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِثِينَ، وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سُتِدِنِا وَمُثُولَانَا مُحْتَدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّ ثِنَ، وَعَلَى أَلِم وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِبْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاحْسَانٍ اللَّي يَوْمِ الدِّينَ - اُمَا بَعْدُه

মুহতারাম সভাপতি জনাব ডা. যফর ইসহাক আনসারী ও সুপ্রিয় উপস্থিতি! আমি পরম আনন্দিত যে, দেশের একটি শীর্ষ দ্বীনী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকর্তৃক আয়োজিত আজকের বৃদ্ধিজীবী সমাজের সেমিনারে আমি একজন ছাত্র হিসেবে যোগদান করার সুযোগ নিতে যাছি। এ মহতি অনুষ্ঠানে কিছু বলার সৌভাগ্যও আল্লাহর বিরাট এক অনুগ্রহ। আজকের বিষয়বস্তু আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুহতারাম ডা. যফর আহমদ আনসারী আমার সম্পর্কে যা বলেছেন— এটা তাঁর সুধারণা ও ভালোবাসাপ্রসূত মন্তব্য। অন্যথায় এ ব্যাপারে শুধু এতটুকু আর্য করবো, আল্লাহ যেন বাস্তবেই আমাকে এর যোগ্য বানিয়ে দেন।

# মুসলিম উন্মাহর দু'টি বিশরীত দিক

আপনারা জানেন যে, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, 'মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কোথায়া?' এটি একটি ব্যাপক বিষয়, যার রয়েছে অনেকগুলো দিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কোথায়া? জীবনাচারের দিক থেকে তার বর্তমান পজিশন কী? চরিত্র ও শিষ্টাচারের দিক থেকে তার বর্তমান পজিশন কী? চরিত্র ও শিষ্টাচারের দিক থেকে তার বর্তমান অবস্থান কোথায় ইত্যাদি। মোটকথা, আজকের বিষয়বস্তু মূলত একটি জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যার প্রতিটি জিজ্ঞাসাই বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এক-দু'টি সেমিনারে প্রতিটি জিজ্ঞাসার সমাধান সম্ভব নয়। তাই এর একটিমাত্র দিক নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাহলো মুসলিম উম্মাহ বৃদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ কোথায় অবস্থান করছে? বর্তমানের মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে যদি আমরা একটু ভাবি, তাহলে দেখতে পাবো, দু'টি বিপরীতমুখী দিক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। একটি হলো, মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে ধ্বংস ও অবক্ষয়ের শিকার। পতনের বেলাভূমিতে তার বর্তমান অবস্থান। দ্বিতীয়ত, অপর

দিকে দেখা যায়, এ বেলাভূমিতেই উচ্চারিত হচ্ছে ইসলামী জাগরণের জয়গান। প্রথমটির ফলাফল হলো, ভয় ও শঙ্কা। আর দ্বিতীয়টির ফলাফল হলো, স্বপু ও আশা। শঙ্কার বেলায়ও আমরা মাত্রাতিরিক্ত নেতিয়ে পড়ি। আশার ক্ষেত্রেও আমরা আকাশকুসুম স্বপ্রের প্রাসাদ নির্মাণ করি।

## প্ৰকৃত সত্য

অধ্যের কথা হলো, প্রকৃত সত্য এতদুভয়ের মাঝামাঝি। এটা সত্য যে, আমরা আজ জাতি হিসাবে পতনোনুখ জাতি। আবার এটাও বাস্তব যে, এই পতনের ভেতরেও গোটা মুসলিম বিশ্বে নব জাগরণের সূর অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং হতাশা ও নিরাশার ক্লিষ্টতায় একেবারে নিথর হয়ে যাওয়া যেমনিভাবে আমাদের জন্য উচিত নয়, তেমনিভাবে ইসলামী জাগরণের নিরেট কিছু শ্লোগান-শিরোনাম দেখে উদাসীনতার শিকার হওয়াও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। বঁরং শঙ্কা এবং আশার আলো-আঁধারিতেই যেহেতু আমাদের বর্তমান অবস্থান, সেহেতু বিষয়টি সেভাবেই দেখা উচিত।

এ কারণেই 'মুসলিম উন্মাহর বর্তমান অবস্থান কোথায়া?' – শিরোনামের এ বিষয়বস্থ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সুবাদে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্নও চলে আসে যে, মুসলিম উন্মাহর অবস্থান কোথায় হওয়া এবং কিভাবে হওয়া উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে যা বৃঝি তাহলো অনেক বিষয়ে এবং জীবনের বহু অধ্যায়ে আমরা কেবল অধঃপতনের শিকারই নয়; বরং বাস্তব অর্থেই অধঃপতিত। কিছু তা সত্ত্বেও আলহামদূলিক্সাহ মুসলিম উন্মাহর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে এ অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমাদেরকে মূলে দিকে ফিরে যাওয়া উচিত এবং ইসলামকে পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এই অনুভূতিকেই বর্তমানে 'আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া' বা ইসলামী জাগরণ নামে অভিহিত করা হয়।

## ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান এবং একটি উদাহরণ

কুদরতের বিশ্বয়কর কারিশমা যে, মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বাগডোর যাদের হাতে, তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, ইসলাম থেকে দূরে অবস্থানের সীমা একেবারে শেষ পর্যায়ে। একটি ঘটনা— যার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ঘটনাটি যদি আমার নিজের সঙ্গে না ঘটতো, তাহলে হয়তো আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য হতো না। কিন্তু যেহেতু আমার সঙ্গেই ঘটনাটির সম্পর্ক, তাই বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

একবার একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রসিদ্ধ এক মুসলিম রাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমরা তাঁকে এক কপি কুরআন মজীদ হাদিয়া দিবো। যথারীতি বিষয়টি প্রটোকলকে জানানো হয়। কিন্তু একদিন পরই আমাদেরকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্র প্রধানকে

কুরআন মজীদ হাদিয়া দেয়া যাবে না। এর কারণ হিসাবে আমাদেরকে বলা হয়, এতে দেশের সংখ্যালঘুদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সুতরাং কুরআন মজীদ হাদিয়া নেয়ার ব্যাপারে তিনি অপারগ। এর পরিবর্তে প্রয়োজনে অন্য কিছু হাদিয়া দেয়া যেতে পারে।

সরকারী ও রাজনৈতিক পরিমগুলে ইসলামের আজ এ অবস্থা!

# ইসলামী জাগরণের একটি দুটান্ত

এ উত্তর গুনে আমরা তো হতবাক। সদ্ধ্যা বেলায় আমাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার সুযোগ হয়। দেখলাম, মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ। প্রবীণ নয়, বরং তরুণদের উপস্থিতিই বেশি। নামায শেষে তরুণরা মসজিদের এক দিকে বসে পড়ে এবং আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এটা তাদের প্রতি দিনের আমল। নামায শেষে সকলে প্রতিদিন বসে এবং একটি কিতাব থেকে কিছু পড়া হয়। তারপর পঠিত বিষয়ের ওপর পারম্পরিক আলাপ-আলোচনা হয়। আরো জানলাম, এই আমলটি শুধু এ মসজিদে নয়, বরং দেশের সকল মসজিদেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে। অথচ এরা অধিকাংশই তরুণ-যুবক। প্রথাগত কোনো সংগঠন তাদের নেই। তবুও এমন মহৎ কাজ সুবিন্যস্তভাবেই তাদের মাঝে চলে আসছে।

## মুসলিম বিশ্বের সারচিত্র

রাজনীতি ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব ইসলাম থেকে একেবারে পিছিয়ে আছে— উক্ত আলোচনা থেকে এ ধারণাটুকু নিক্য় আপনারা পেয়েছেন। অপর দিকে তরুণ প্রজন্ম ইসলামের প্রতি ধীরে-ধীরে ধাবিত হক্ষে— এটাও নিক্য় অনুভব করেছেন। মোটকথা, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে যে সারচিত্রটি ভেসে ওঠে, তাহলো, রাজনৈতিক অঙ্গনগুলো ইসলামের সঙ্গেকরছে শক্রতামূলক আচরণ কিংবা অন্তত ইসলাম তাদের কাছে অপ্রিয়, ইসলামের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। পক্ষান্তরে একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মাঝে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলাম ক্রমান্তরে ভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বান্তবমুখী কর্মসূচি পালিত হছে। মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠছে। ইসলামী বিধান বান্তবায়নের সন্তোষজনক পদক্ষেপগুলো তরুণদের কাছে গৃহীত হছে।

## ইসলামের নামে জীবনবাজি

এ পথে চলছে যথেষ্ট সংখ্যক ত্যাগ ও কুরবানী। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলাম বাস্তবায়ন করার যেসব আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে- এ থেকে অনুমিত হয়, ইসলামের জন্য জান-মালের কুরবানীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বাস্তবতা হলো, এ দিকটি আমাদের জন্য গর্বযোগ্য। মিসর, আলজেরিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ত্যাগের যে নজীর পাওয়া যাচ্ছে এবং ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে অনন্য কুরবানী উপস্থাপিত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উন্মতের জন্য গর্বের বিষয়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আজও ঈমানের বিচ্ছুরণ আল্লাহর ফযলে মুসলমানদের অস্তরে বিদ্যমান রয়েছে।

#### আন্দোলনগুলো ব্যর্থ কেন?

কিন্তু • এতসব প্রচেষ্টা ও তৎপরতা সত্ত্বেও একটি বিশ্বয়কর দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যে, কোনো আন্দোলনই বর্তমানে সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌছুতে পারছে না। মাঝপথে এসে তাদের কার্যক্রম নিথর হয়ে যাচ্ছে কিংবা অজানা কোনো কারণে স্থবির হয়ে পড়ছে কিংবা ষড়যন্ত্রের কালো হাত তাদের টুটি চেপে ধরছে। ফলে এসব আন্দোলন আশানুরূপ কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না।

প্রশ্ন হলো, আন্দোলনগুলো কেন এ নির্মম পরিস্তিতির শিকার হচ্ছে? জাগানিয়া আন্দোলন, ত্যাগ সংগঠন, অগণিত প্রচেষ্টা, সময় ও শক্তি ব্যয়ের অদম্য স্পৃহা কেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে?

এটি একটি জিজ্ঞাসা। প্রত্যেকেরই আজ এ নিয়ে ভাবা উচিত। একজন তালিবে ইলম হিসেবে আমি এ নিয়ে বারবার ভেবেছি। আর সে ভাবনাই আজ এ সেমিনারে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আমাদের এত চেষ্টা-তৎপরতা সফলতার মুখ দেখছে না এবং কিভাবে আমরা এ পরিস্থিতি থেকে কেটে ওঠবো?

এ প্রসঙ্গে আমি এমন এক স্পর্শকাতর কথা আপনাদেরকে শোনাবো, যার সঠিক ব্যাখ্যা না করতে পারলে আমার আশঙ্কা হয় যে, ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। এ আশঙ্কাকে মাড়িয়ে তবুও আমি এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, আমার মতে যেটি ব্যর্থতার মূল কারণ। দেল-দেমাগ ঠাপ্তা রেখে এ বিষয়ে সকলেরই একটু চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

# অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রসমূহ

ইসলামী আন্দোলনগুলো সফল না হওয়ার পেছনে যে কারণটি আমরা সকলেই জানি, তাহলো, ইসলাম বিদ্বেষীদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটা সম্পূর্ণ জানা কথা। কিছু ব্যক্তিগতভাবে আমি যা বিশ্বাস করি, তাহলো অনৈসলামিক শক্তিগুলো মুসলিম উশ্বাহর ক্ষতিসাধনে ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হয় না, যতক্ষণ না মুসলিম উশ্বাহর ভেতরেই ঘুণে ধরে যায়। উশ্বাহর ভেতরে পঁচন ধরলেই বহিরাগত ষড়যন্ত্র সফল

হয়। তখনই শুরু হয় অধঃপতনের ধারা। অন্যথায় রাস্পুল্লাহু সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত ইসলাম কখনো ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত ছিলো না। ষড়যন্ত্রের কটকপূর্ণ পথ ধরে মুসলিম উন্মাহকে চলতে হবে। ষড়যন্ত্র আপনা আপনি বন্ধ হবে— এ ধরনের আশাবাদ আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

#### বড়যন্ত্রগুলো সফল কেনঃ

ভাবনার বিষয় হলো, কী সেই ক্রেটি, কী সেই বিচ্যুতি, যার ছিদ্রপথে বড়যন্ত্রগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অবশেষে সফল হয়? ভাবতে হবে এজন্যযেহেতু আমাদের বর্তমানের পতনোনাখ অবস্থা আলোচনায় যখন ওঠে, তখনই
আমরা সকল দোষ 'ষড়যন্ত্র' নামক শব্দটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেই। বলি, 'অমুকের
বড়যন্ত্রে কিংবা অমুকের রোপিত বীজের কারণেই আমরা অকেজো হয়ে পড়েছি।'
এ ধরনের বক্তব্য ঝেড়ে আমরা দোষমুক্ত হওয়ার হাস্যকর কসরত করি। অথচ
ভাবনার বিষয় হলো, আমাদের নিজেদের মাঝে কোন দোষটি বর্তমান? কোন
অযোগ্যতার কারণে আমরা আজ্ব লাঞ্ছিত-বঞ্চিত?

এ প্রসঙ্গে দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যেগুলো আমাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

#### ব্যক্তি গঠনে উদাসীনতা

তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, ব্যক্তি গঠনে আমাদের অনাগ্রহ। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের শিক্ষা রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র সকলের জন্যই ইসলাম এক অনুপম আদর্শ। এ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র নির্দেশনা। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, ইসলামের বিধানগুলোতে যেমনিভাবে ব্যক্তির কথা রয়েছে, অনুরূপভাবে রয়েছে সমষ্টির কথাও। উভয়ের মাঝে রয়েছে ইসলামের বিধানাবলীর এক সোনালী যোগসূত্র। এ যোগসূত্রতা রক্ষা করলে জীবনের মাঝে আসবে ভারসাম্য। তখনই আমল হবে ইসলামের সকল বিধানের ওপর— একযোগে এবং একই সাথে। আর যদি তনাধ্য থেকে যে কোনো একটি দিককে ছেড়ে দেয়া হয় অথবা অভিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়, কিংবা মোটেও গুরুত্ব দেয়া না হয়, তাহলে ইসলামের সৌন্দর্য ও সঠিক সামঞ্জস্য প্রতিভাত হবে না। ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে ইসলামের ভারসাম্য আমরা নষ্ট করে ফেলেছি এবং এরই ফলে অগ্রাধিকারের বিন্যাসধারার মাঝে আমরা জট পাকিয়ে ফেলেছি।

## সেক্যুলারিজম ও তার প্রতিরোধ

একটা সময় ছিলো, যখন মানুষ সেক্যুলারিজমের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা, নামায, রোযা ও নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলো। এক কথায়, ইসলামকে প্রাইভেট জীবনের মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো। আর এটাই হলো, সেকুগুলারিজনের দর্শন। অর্থাৎ ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, রাজনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ ধার্মিক হবে— এই ফ্রেটিপূর্ণ দর্শন যখন সেকুগুলারিজম পেশ করে, তখন আমাদের সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী বৃদ্ধিজীবি সামনে এগিয়ে আসেন এবং উক্ত মতবাদের খণ্ডন করেন। এ সুবাদে তারা বক্তব্য পেশ করেন। 'ইসলাম শুধু মানুষের প্রাইভেট জীবনের জন্যই নয়' বরং জীবুনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী। ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিজীবনের জন্য, তেমনিভাবে সমষ্টিগত জীবনের জন্যও।'

# এ বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের নেভিবাচক প্রভাব

কিন্তু আমরা উক্ত বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধকে গ্রহণ করেছি অন্যভাবে। এর ফলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানাবলীকে দূরে ঠেলে দিয়েছি কিংবা কমপক্ষে অগুরুত্বপূর্ণ ভেবে বসেছি। যেমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে, বলা হতো—

# دَعْ مَا لِغَيْصَرَ لِغَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ

অর্থাৎ 'কাইজারের প্রাপ্য কাইজারকে দাও এবং আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।' এর অর্থ হলো, ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনার প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র ধাক্কায় ধর্ম নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে অনেক দূরে।

তাই উজ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিরোধকল্পে নতুন আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিলো। যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মকে এমন জোরালোভাবে পেশ করা হলো, যার ফলে অনেকেই মনে করে বসলো– ইসলাম মানেই রাজনীতি।

রাজনীতি ইসলামের বহির্ভূত কিছু নয়; বরং এক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের বিধানাবলী— একথা আপন জায়গায় অবশ্যই সঠিক। কিন্তু ইসলাম মানেই রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য— এ ধরনের ধারণা মোটেও সঠিক নয়। এতে ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন হয় না এবং ইসলামের বিধানাবলীর বিন্যাসধারা সুবিন্যস্ত থাকে না। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেয়ার অর্থ হলো, রাজনীতিকে ইসলামাইজেশন করার পরিবর্তে ইসলামকে রাজনীতিকরণ করে ফেলা এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামের যে অনুপম আদর্শ রয়েছে, তা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে নেয়া।

## রাস্বুলাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যই সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর তেইশ বছরের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যই সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবন দৃ'ভাগে বিভক্ত। মন্ধী জীবন এবং মাদানী জীবন। মন্ধী জীবনের পরিধি ছিলো তের বছর আর মাদানী জীবনের ব্যাপ্তি ছিলো দশ বছর। তাঁর মন্ধী জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর মাঝে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধ-লড়াই ছিলো না। এমনকি চড়ের প্রতিউত্তরে চড়ও তিনি দেননি। বরং তখন বিধান ছিলো, কেউ অন্যায়ভাবে আঘাত করলে তুমি সহ্য করে যাও। ইরশাদ হয়েছে—

# وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ الْإَ بِاللَّهِ

'আর ভোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্য তো আল্লাহরই জন্য।'

আঘাতের পরিবর্তে পাশ্টা আঘাত করা যাবে না। এ ছিলো তখনকার বিধান। অথচ তখন মুসলমানরা দুর্বল থাকলেও এতটা দুর্বল তো ছিলো না যে, কেউ দুই হাত চালালে তার ওপর এক হাত চালানো যাবে না কিংবা কমপক্ষে তার হাত দমিয়ে দেয়া যাবে না। অন্তত এতটুকু শক্তি মুসলমানদের ছিলো। তবে তখনও বিধান ছিলো ধৈর্যধারণের, প্রতিশোধের বিধান তখনও দেয়া হয়নি।

## মকায় হয়েছিলো ব্যক্তি গঠন

উক্ত বিধান তখন কেন দেয়া হয়েছিলো? কারণ, গোটা মঞ্চী জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, তাহলো এমন লোক তৈরি করা, যারা অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামের বোঝা বহনে সক্ষম হবে। তের বছরের মঞ্চী জীবনের সারকথা ছিলো একটাই— জ্বলে-পুড়ে এরা মানুষ হবে, তাদের আমল ও চরিত্র পবিত্র হবে, তাদের আকীদা সুদৃঢ় হবে এবং এভাবে তারা পরিণত হবে সোনালী মানুষে। এদের দ্বারাই যুগ নির্মিত হবে, এদের সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর সঙ্গে, তাঁর সামনে জ্বাবদিহিতার অনুভৃতি এদের মাঝে সদা জাগরুক থাকবে।

#### মানবীয় উৎকর্ষ

দীর্ঘ তের বছর ব্যক্তি-গঠন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার পর সূচনা হয় মাদানী জীবনের। সে সময়েই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তিত্ব ঘটে এবং ইসলামের বিধান ও দওবিধিও প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের জন্য যত কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত হয়। যেহেতু মানবীয় উৎকর্ষের ট্রেনিংকোর্স নবীজী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্ধী জীবনেই সম্পন্ন হয়। তাই একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের অধিকারী এবং বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েও তাঁদের হদয়ের ধারে-কাছেও কখনও এ চিন্তা আসেনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো তথু রাষ্ট্র গঠন কিংবা ক্ষমতা গ্রহণ। বরং ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে থেকেও

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তাঁদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় ছিলো এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ-জিহাদেও তাঁদের পূর্ণ তৎপরতা ছিলো। ইতিহাস সাক্ষী, এক অমুসলিম অফিসার সাহাবায়ে কেরামের এ সোনালী চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

অর্থাৎ— 'দিনের আলোতে তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম শাহসাওয়ার, বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের ক্ষেত্রে অনন্য ও নামদার এবং রাতের নিশিষে ছিলেন অনুপম ইবাদতগুজার, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা খুবই চমৎকার।'

সারকুথা, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রথমটি হলো, সাধনা ও আমল। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য থেকে একটি উপেক্ষিত হলে ইসলামের সঠিক চিত্র প্রকৃটিত হবে না।

## আমরা একদিকে ঝুঁকে পড়েছি

সাহাবায়ে কেরাম এক মৃহূর্তের জন্য ভাবেননি যে, যেহেতু আমরা উচ্চ মর্যাদাসমৃদ্ধ, আমরা জিহাদ ভরু করেছি এবং বিশ্বময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি; সুতরাং আমাদের জন্য তাহাচ্ছুদের কী প্রয়োজনা আল্লাহর সামনে কানাকাটি করার কী দরকারং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ঝক্কি-ঝামেলা আমরা কেন পোহাবং –এ ধরনের অর্থহীন চেতনা তাঁদের মাঝে মোটেও ছিলো না। বরং তাঁরা যথারীতি ইবাদত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা-জিহাদও আঞ্জাম দিয়েছেন।

অথচ আমাদের অবস্থা হলো সাহাবা-চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেক্যুলারিজমের ওপর আঘাত করতে গিয়ে আমরা রাজনীতিকে ইসলামের অঙ্গ সাব্যস্ত করেছি বটে, তবে এর মাঝে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আজ শুধুই রাজনীতিমুখী। এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমল করতে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির আলোকিত পথ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাহাচ্ছুদের স্বাদ, ইবাদতের মজা, কান্নাকাটির সুমিষ্ট ধারা আমাদের নিকট আজ উপেক্ষিত। চিন্তাগতভাবে কিংবা অন্তত আমলীভাবে আমরা এ দিক থেকে একেবারে বঞ্চিত। কলে ক্ষমতার রাজনীতিই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ইবাদত আমাদের নিকট পুরোপুরি গুরুত্বীন।

## ব্যক্তি গঠনের চিন্তা থেকে আমরা উদাসীন

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ওপর অতিমাত্রায় জোর দিতে গিয়ে ব্যক্তি গঠনের চিন্তা আমরা ভূলে যাওয়ার অন্তভ প্রতিক্রিয়াই বর্তমানের ইসলামী সংগঠনগুলোকে পঙ্গু করে দিছে। অন্যথায় এসব আন্দোলন ও সংগঠনের কর্মীদের মাঝে ইখলাস ও জযবার তো কমতি নেই, তবে যেহেতু দ্বিতীয় বিষয়টি তাদের মাঝে নেই, তাই সফলতার দিগন্তে তারা আশার কোনো ঝিলিক দেখছে না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু পাশাপাশি ব্যক্তি গঠনের প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। কুরআন মন্ত্রীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন-

'যদি তোমরা আল্লাহকে সহযোগিতা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সৃদৃঢ় করবেন।'

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নুসরত, বিজয় ও পৃথিবীর বুকে সুদৃঢ় অবস্থান মুসলিম উত্থাহর ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু এজন্য একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। আর তাহলো, সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহমুখী থাকতে হবে। আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এর মাঝে ঢিলেমিপনা চলে আসলে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ভারা থাকবে না।

ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামের শিক্ষার্স্মৃত্ যদি সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি পরিশীলিত জীবনের শ্লিপ্ধতা পায়। এ ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাসমূহের মধ্যে যেমনিভাবে ইবাদতসমূহ রয়েছে, তেমনিভাবে চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়সমূহও রয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি গাফলতি করলে কিংবা ব্যক্তি গঠনের তরবিয়ত ক্রটিপূর্ণ থাকলে, তার অনিবার্য কুফল হলো, তার সকল সংগ্রাম-প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে নিজে পরিশীলিত না হয়ে যদি অন্যকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তাহলে তার কথা ও কাজের কোনো সুষ্ণল আসতে পারে না। মানুষের মাঝে তার কোনো মূল্য থাকে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিজীবনে পবিত্র হবে, যার চরিত্র অনুপম হবে, তার শুদ্ধিঅভিযানও সঙ্গল হবে। সে ব্যক্তি অন্যকে আত্মশুদ্ধির পথে আহ্বান করলে এর সুন্দর প্রভাক অবশ্যই পড়বে। বরং এমন ব্যক্তিই অপরের অস্তরে রেখাপাত করতে পারে। চারিত্রিক অশুদ্ধতা ও আমলী ক্রটির পথ ধরেই সমূহ ফেতনা জনসমাজে আসে। এর ফলে ধন ও সম্মানের লোভ অস্তরে গেঁড়ে বসে। সামনে এগুতে গিয়ে তখনই মানুষ হোঁচট খায়। তখন ক্রেডিট অর্জনের স্বপু মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। এ জাতীয় মানুষের প্রতিটি কাজ হয় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর ইখলাসশ্ন্য আমল নিয়ে মানুষ কখনও মনজিলে মাকসুদে পৌছুতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক।

#### প্রথমে নিজেকে ওজ করার ফিকির কর

এ প্রসঙ্গে কুরজান মাজীদের একটি আয়াত এবং রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুরজান মাজীদে আল্লাহ তাজালা বলেছেন—

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের খবর নাও। (নিজেদেরকে পরিভদ্ধ করার ফির্কির কর) যদি তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হও, তবে যারা পথচ্যুত হয়ে ভ্রষ্ট পথে চলেছে, তারা তোমাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সে সময়ে জানিয়ে দিবেন যে, তোমরা দুনিয়াতে কী আমল করেছিলে।' (পারা ৭, রুকু ৪)

হাদীস শরীফে এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক সাহাবী রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাস্লাল্লাহ! এ আয়াতে নিজের ফিকির করার কথা বলা হচ্ছে, আরও বলা হচ্ছে— কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কিছু যায়-আসে না, তবে আমরা কি সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিবোঁঃ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আমরা কি করবো নাঃ' প্রতিউত্তরে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'না, ব্যাপারটা এমন নয়, বরং তোমরা দাওয়াত-তাবলীগ করতে থাক।' তারপর তিনি বলেছেন—

'যখন তুমি সমাজে চারটি জিনিসের ছড়াছড়ি দেখবে সে সময় তুমি নিজের ফিকির করবে। প্রথমত. অর্থের প্রতি লোভাতৃর হয়ে যখন মানুষ তার সামনে নতজানু হয়ে যাবে। প্রতিটি কাজ অর্থের জন্যই করবে। দ্বিতীয়ত. মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হবে। তৃতীয়ত. প্রতিটি বিষয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে এবং আখেরাত সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাবে। চতুর্পত. সকল জ্ঞানী যখন নিজম্ব বৃদ্ধিপ্রসৃত রায়কে উপরে রাখতে গিয়ে অপরের রায়কে তুক্ত মনে করবে। নিজেকে রক্ষা করার ফিকিরই হবে তখন বৃদ্ধিমানের কাজ। সাধারণ মানুষের ফিকির তখন প্রয়োজন নেই।

# পথচ্যুত সমান্ধকে সোজা পথে আনার কর্মকৌশল

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একটা সমর আসবে, যখন একজনের জ্বন্য আরেকজনের উপদেশ কোনো কাজে আসবে না। ফলে সে সময় সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়ভার থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে। সে সময়ে মানুষের দায়িত্ব হবে, ঘরে বসে গুধু 'আল্লাহ-আল্লাহ' করা এবং নিজেকে গুদ্ধ করার চিস্তা করা। এছাড়া অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই।

অপর একদল আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসে সে সময়ের কথাবলা হয়েছে, যখন সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সমাজের প্রতিটি সদস্য যখন মোহের ভেতরে এতটা ডুবে যাবে যে, অপরের উপদেশ শোনার মানসিকতাই থাকবে না, সে সময়ে নিজের ফিকির কর এবং গণমানুষের ফিকির ছেড়ে দাও।

কিন্তু হাদীসটির অর্থ এ নয় যে, সংকাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ একেবারেই হেড়ে দিবে। বরং এর মর্মার্থ হলো, তখন সমাজতদ্ধির চেয়ে ব্যক্তি সংশোধনের গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। কারণ, ব্যক্তির সমষ্টিকেই তো সমাজ বলে। যদি ব্যক্তি ঠিক না হয়, তাহলে সমাজ ঠিক হবে না। আর ব্যক্তি ঠিক হলে সমাজও আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং পথচ্যুত সমাজকে সোজাপথে আনার সঠিক পস্থা হলো আত্মভদ্ধির প্রতি জোর দেয়া।

ব্যক্তি সোজা পথে আসলে সমাজ সোজা পথে আসবে। এভাবে সমাজে পরিশুদ্ধ লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক নষ্টামী পুরোপুরি মিটে যাবে।

অতএব, হাদীসটি দাওয়াত-তাবলীগকে রহিত করছে না; বরং এ বিষয়ে একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশলের পথ বলে দেয়া হচ্ছে।

## ব্যর্থতার একটি শুরুত্বপূর্ণ কারণ

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছিলেন-

'এ উন্মতের শেষ যামানার সংশোধন সেই পথেই হবে, যেই পথে প্রথম যামানার উন্মত সংশোধিত হয়েছে।'

এজন্য নতুন কোনো ফর্মূলার প্রয়োজন নেই। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ব্যক্তিসংশোধনের পথ ধরেই সমাজ শুদ্ধ হয়েছে। আর আমরা ব্যক্তির কথা ভূলে বসেছি বিধায় বারবার ব্যর্থ হচ্ছি।

#### আরেকটি অন্যতম কারণ

আমাদের ব্যর্থতার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, ইসলামের সার্বজনীনতার ব্যাপারে আমাদের কোনো কর্মসূচি নেই। কিংবা থাকলেও সেগুলো যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, একদিকে আমরা ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছি যে, এটাই ইসলামের পরিচয় হিসাবে আমরা সমাজের সামনে উপস্থাপন করছি। অপর দিকে বর্তমান সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কর্মপন্থা কী হতে পারে– এ সম্পর্কে আমাদের কোনো সুধারণা ও সুবিন্যস্ত রোডম্যাপ নেই। কেউ একটু-আধটু প্র্যান সাজালেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। 'আল্লাহ না করুন' আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে. এ যুগেঁ ইসলাম মানানসই নয় এবং ইসলামকে স্বাগতম জানানোর মতো মানসিকতা এ সমাজের মানুষের নেই, বরং ইসলাম তো সর্বকালের জন্য এবং সকল এলাকার জন্যই প্রযোজ্য। স্থান ও কালের সঙ্গে আল্লাহর এ দ্বীন সীমাবদ্ধ নয়। সূতরাং বর্তমান যুগের সঙ্গে ইসলাম খাপ খাবে না- এ জ্বাতীয় ধারণা যার মাঝে আসবে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, বর্তমান যুগে ইসলামকে সুপ্রতিষ্টিত করতে হলে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অথচ এ বিষয়ে গভীর গবেষণা ও বাস্তবতা স্বীকার করার মতো অনুসন্ধিৎসা নেই বললেই চলে।

# ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল যুগের চাহিদা হিসাবে পান্টে যার

আমরা ইসলামের জন্য কাজ করছি, চেষ্টা-সাধনা করছি এবং মানবজীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মাঝে একট্ট ভুল ধারণা আছে। আমরা মনে করি, আমাদের কাছে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' আছে, তাকে সামনে রাখবো এবং যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান দেবো। এ জাতীয় নিস্পাপ ধারণাকে সামনে রেখেই আমরা সামনে এগিয়ে যাছি। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো 'মূলনীতি' চিরস্থায়ী হওয়া এবং সে মূলনীতির আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান পেশ এক বিষয় নয়। মূলনীতিকে অক্ষত রেখে যুগ-পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে ফতওয়া তো সহজ বিষয় নয়।

ইসলাম আমাদের সামনে যেসব বিধান, শিক্ষা ও মূলনীতি পেশ করেছে, সেগুলো অবশ্যই সকল যুগের জন্যই উপযোগী। কিছু সেগুলো বাস্তবায়ন করার কৌশল এবং যুগের চাহিদা সব সময় এক থাকে না। যেমন, মসজিদের কথাই ধকন। মসজিদ নির্মাণ করার পদ্ধতি আগেকার যুগের জন্য এবং বর্তমান যুগের জন্য এক নয়। পূর্বে মসজিদ তৈরি হতো খেজুর পাতার ছাপড়া ছারা আর এখন মসজিদ তৈরি হয় ইট-বালু-সিমেন্ট ছারা। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের মূলনীতি

যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় থাকলেও নির্মাণকৌশলে এসেছে ভিন্নতা। অথবা মনে করুন, কুরআন মাঞ্জীদে ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো।

কিন্তু প্রথম যামানায় শক্তি-সঞ্চয় আর বর্তমান যুগের শক্তি সঞ্চয়ের পদ্ধতি এক নয়। সে সময়ের শক্তি-সঞ্চয় তরবারী ও কামানের মাধ্যমে হতো। আর বর্তমানের শক্তি সঞ্চয় বোমা, তোপ, বিমান ও আধুনিক সমরাক্রের মাধ্যমে হয়। সূতরাং বোঝা গেলো, যুগের পরিবর্তনে পদ্ধতি ও কৌশলগত পরিবর্তনও আসবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

#### ইসলাম বান্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি

অনুত্রপভাবে যখন ইসলামী বিধানগুলোকে বর্তমান সময়ে বান্তবায়ন করা হবে, তখন সেক্ষেত্রে বান্তবধর্মী কিছু কৌশল-পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। দেখার বিষয় হলো, সেসব কৌশল ও পদ্ধতি কী হওয়া উচিত এবং ইসলামের অপরিবর্তনীয় ও স্বীকৃত মূলনীতিগুলোকে যুগের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়ানো হবে? এ ব্যাপারে আমরা আজ পর্যন্ত এমন কোনো গ্ল্যান তৈরি করতে পারিনি, যাকে নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ক্রটি সমগ্র বিশ্বে যেমন নেই, তেমনি আমাদের দেশেও চলছে যথেষ্ট প্রয়াস। কিছু কোনো চেষ্টাকেই 'একমাত্র' কিংবা 'চ্ড়ান্ত' অভিধায় অভিহিত করা যাচ্ছে না। আর এরূপ বৈশিষ্ট্যমন্তিত তৎপরতার অভাব যদি থাকে, তবে কোনো সংগঠন যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পারলেও এক পর্যায়ে এসে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বান্তবায়নের ব্যাপারে কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হবেই।

## নতুন ব্যাখ্যা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। এরই মাঝে আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও সামনে আসবে। কিন্তু এখানে এসেই কোনো কোনো মহল ভুল দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হচ্ছে। ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা যুগের সবকিছুকেই 'জায়েয' আখ্যা দিচ্ছে। সুদ, জুয়া, বেপর্দাসহ চলমান যুগের অবৈধ বিষয়ওলোকে বৈধ সাব্যস্ত করার কসরত করছে।

তাদের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভূল। কারণ, যা কিছু এ যুগে চলছে, সবই ঠিক। প্রয়োজন তথু ইসলামীদের হাতে ক্ষমতা চলে আসা এবং পশ্চিমাদের আমদানী করা বিষয়তলোর মাঝে কোনো জুরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সরল অর্থ দাঁড়ায়— ক্ষিত্তিয় প্রতিষ্ঠার সমূহ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

অতএব, ইসলামকে বর্তমান যুগে বাস্তবায়ন করতে হবে— এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামকে কাটছাঁট করে পান্চাত্য দর্শনের ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। বরং ইসলামকে বাস্তবায়ন করার সঠিক অর্থ হলো, ইসলামের মূলনীতিসমূহ ও বিধিবিধান সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে এবং সেগুলোকে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঢেলে সাজাতে হবে।

যেমন— ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-বিধানসমূহ ফিকাহ শাব্রের সকল গ্রন্থে সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যবসা সম্পর্কে যেসব নিত্যনতুন মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর সমাধান এসব গ্রন্থে স্পষ্টভাবে নেই। সে সবের সমাধান কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাব্রের সর্ববীকৃত মূলনীতিসমূহের আলোকে খুঁজে বের করতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে যত দিন পর্যন্ত আমরা বুংপত্তি অর্জন করতে না পারবো এবং যুগ-চাহিদা মতে পূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম না হবো, তত দিন পর্যন্ত আমরা পরিপূর্ণভাবে সক্ষল হবো না।

অনুরূপভাবে রাজনীতি সম্পর্কেও ইসলামের বিধি-বিধান ও মূলনীতি রয়েছে, কিছু আধুনিক যুগে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এ ব্যাপারে আমাদের ধারণা, গবেষণা ও কর্মকৌশল এখনও পর্যাপ্ত নয়। অসম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে কান্ধ না চালানোর কারণেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জালে আটকে যাচ্ছি।

#### সারকথা

আমার দৃষ্টিতে উক্ত দু'টি মূল কারণই আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে দি**ছে।** আর উভয় কারণই মূলত বৃদ্ধিবৃত্তিক। প্রথম কারণ হলো, ব্যক্তি সংশোধনের ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যতা এবং ব্যক্তিগঠন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং এ দৈন্যতা ও উদাসীনতা নিয়েই সমাজে আমাদের অনুপ্রবেশ।

দিতীয় কারণ হলো, যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামকে বান্তবায়ন করতে হলে যে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বান্তবসন্মত কর্মপদ্ধতি তৈরি করা জরুরি— তা যথেষ্ট না হওয়া। যদি এ দু'টি 'কারণ'কে পুরোপুরি অনুধাবন করে আমরা সমাধানের পথে অগ্রসর হই এবং এগুলোর তাগিদ যদি আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ যুগ আমাদেরকে স্বাগত জানাবে।

আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে সে দিনটি দেখিয়ে দিন, যে দিন আমাদের আন্দোলনগুলো বাস্তব অর্থেই সফলতার পথ খুঁজে পাবে। আমীন।